আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴾ (लूकृशान : ১৩) অর্থাৎ নিশ্চয়ই শির্ক বড় যুলুম

# الشِّرْكُ الأُكْبَرُ

فِيْ ضُوْءِ مَا وَرَدَ فِيْ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

> বড় শির্ক (কি ও কত প্রকার)

সম্পাদনায়ঃ মোস্তাফিজুর রহ্মান বিন্ আব্দুল আজিজ

#### প্রকাশনায়ঃ

المركز التعاويي لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن বাদৃশাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫ কে, কে, এম, সি. হাফ্র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

### https://archive.org/details/@salim\_molla

### ﴿ الْمِرْكِزِ التَّعَاوِنِي لَدَّعُوةَ وتوعيةَ الْجِالِياتَ بَمَدِينَةَ الْمُلْكَ خَالَدَ الْعَسْكِرِيةَ، ١٤٣١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر عبدالعزيز، مستفيض الرحمن حكيم الشرك الأكبر./ مستفيض الرحمن حكيم الباطن، ١٤٣٠هـ الباطن، ١٤٣٠هـ الباطن، ١٢٠٠ - ١٧ سم ردمك : ٦ - ١٢ - ٨٠٦٦ - ٣٠٠ - ٩٧٨ (النص باللغة البنغالية) (النص باللغة البنغالية) ١ - الشرك بالله ٢٠ - الكبائر أ - العنوان ديوي ٢٤٠

رقم الإيداع : ١٤٣٠/ ٧٤٨٠ ردمك : ٦ - ١٢ - ٢٠٦٨ - ٦٠٣ – ٩٧٨

حقوق الطبع لكل مسلم بشرط عدم التغيير في الغلاف الداخلي والمضمون والمادة العلمية الطبعة الأولى ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م



#### আহ্বান

প্রিয় পাঠক! আমাদের প্রকাশিত সকল বই পড়ার জন্য আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের বইগুলো নিমুরূপঃ

- ১. বড় শির্ক
- ২. ছোট শির্ক
- ৩. হারাম ও কবীরা গুনাহু (১)
- ৪. হারাম ও কবীরা গুনাহ (২)
- ৫. হারাম ও কবীরা গুনাহ (৩)
- ৬. ব্যভিচার ও সমকাম
- ৭. আত্মীয়তার বন্ধন ছিনু করা
- ৮. মদপান ও ধুমপান
- ৯. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শন সমূহ
- ১০. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা
- ১১. সাদাকা-খায়রাত
- ১২. নবী 🕮 যেভাবে পবিত্রতার্জন করতেন
- ১৩. নামায ত্যাগ ও জামাতে নামায আদায়ের বিধান

আমাদের উক্ত বইগুলোতে কোন রকম ক্রটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন বিষয়-বস্তু আপনার নিকট অসম্পন্ন মনে হলে অথবা তাতে আপনার কোন বিশেষ প্রস্তাবনা থাকলে অথবা আপনার নিকট দা'ওয়াতের কোন আকর্ষণীয় পদ্ধতি অনুভূত হলে তা আমাদেরকে অতিসত্বর জানাবেন। আমরা তা অবশ্যই সাদরে ও সম্ভুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবো। জেনে রাখুন, কোন কল্যাণের সন্ধানদাতা উক্ত কল্যাণ সম্পাদনকারীর ন্যায়ই।

> আহ্বানে দা'ওয়াহ্ অফিস কে. কে. এম. সি. হাফ্র আল-বাতিন

### লেখকের কথাঃ

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি আমাদেরকে নিখাদ তাওহীদের দিশা এবং সুনাত ও বিদ'আতের পার্থক্যজ্ঞান দিয়েছেন। অসংখ্য সালাত ও সালাম তাঁর জন্যে যিনি আমাদেরকে তা-কিয়ামত সহজ ও সফল জীবন অতিবাহনের সঠিক পথ বাতলিয়েছেন। তাঁর পরিবারবর্গ এবং সাহাবাদের প্রতিও রইল অসংখ্য সালাম।

শির্কের ভয়াবহতা অনুধাবনের পর বার বার আমার মাথায় এ চিন্তা উঁকি মারছিলো যে, যখন শির্কের ব্যাপারটি এতোই মারাত্মক তখন বাঙ্গালী সমাজের বুঝার সুবিধার জন্য এ ব্যাপারে বিস্তারিত একটি বইয়ের সম্পাদন অবশ্যই প্রয়োজন। যে সমাজকে শির্কের আড্ডা বলা যেতে পারে অথচ সেখানে শির্কের আলোচনা বলতে একেবারেই নগণ্য।

অনেক তো এমনো রয়েছেন যে, তারা মুসলিম সমাজে শির্ক শব্দের উচ্চারণকে মারাত্মক অপরাধ বলে মনে করেন। তাদের ধারণা, শির্ক বলতে মূর্তি পূজাকেই বুঝানো হয় যা মুসলিম সমাজে কল্পনাই করা যেতে পারে না। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজীদের মধ্যে তাঁর উপর ঈমান আনার পাশাপাশি শির্ক করা যে একেবারেই বাস্তব তা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই আল্লাহ্ তা'আলাকে বিশ্বাস করে অথচ তারা মুশ্রিক।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَ لَمْ يَلْبِسُواْ إِيْمَائَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَائِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُوْنَ ﴾ (अास' : ৮२)

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান এনেছে এবং নিজ ঈমানকে শির্ক দিয়ে কলুষিত করেনি প্রকৃতপক্ষে তাদের জন্যই রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং তারাই হচ্ছে সঠিক পথপ্রাপ্ত।

উক্ত আয়াতে যাদের ঈমানের সঙ্গে শির্কের সামান্টুকুও মিশ্রণ নেই তাদেরকে হিদায়াত ও নিরাপত্তাপ্রাপ্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাহলে এ কথা সহজেই বুঝা যায় যে, ঈমানের সঙ্গে শির্কের মিশ্রণ একেবারেই স্বাভাবিক।

তবে আমি লেখালেখির ক্ষেত্রে একেবারেই নবাগত। তাই এ কাজে কতটুকু সফলকাম হতে পারবো তা আল্লাহ্ মালুম। তবুও প্রয়োজনের খাতিরে ভুল-ক্রটির প্রচুর নিশ্চিত সম্ভাবনা পশ্চাতে রেখে কলম হস্তধারণের দুঃসাহসিকতা দেখাচিছ। সফলতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার হাতে। তবে "নিয়াতের উপর সকল কর্মের ফলাফল নির্ভরশীল" রাসূল মুখনিঃসৃত মহান বাণী আমার দীর্ঘ পথসঙ্গী।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে এই যে, এ পুস্তিকাটিতে রাসূল ﷺ এর নামে যতগুলো হাদীস উল্লিখিত হয়েছে সাধ্যমত উহার বিশুদ্ধতার প্রতি সযত্ন দায়িত্বশীল দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিদেনপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা নাসেরুদ্দীন আল্বানী সাহেবের হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধনির্ণয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সকল যোগ্য গবেষকের পুনর্বিবেচনার সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীসের সাথে তার প্রাপ্তিস্থাননির্দেশ সংযোজন করা হয়েছে। তবুও সম্পূর্ণরূপে নিরেট নির্ভূল হওয়ার জাের দাবি করার ধৃষ্টতা আমি দেখাচ্ছিনা।

শব্দ ও ভাষাগত প্রচুর ভুল-প্রান্তি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের চক্ষুগোচরে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ভুল গুরুসামান্য যতটুকুই হোক না কেন লেখকের দৃষ্টিগোচর করলে চরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো। যে কোন কল্যাণকর পরামর্শ দিয়ে দাওয়াতী স্পৃহাকে আরো বর্ধিত করণে সর্বসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্ তা'আলা সবার সহায় হোন।
এ পুস্তিকাটি প্রকাশে যে কোন জনের যে কোন ধরনের সহযোগিতার জন্য
সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এতটুকুও কার্পণ্য করছিনা। ইহপরকালে আল্লাহ্
তা'আলা প্রত্যেককে আকাঙ্খাতীত কামিয়াব করুন তাই হচ্ছে আমার
সর্বোচ্চ আশা। আমীন সুন্মা আমীন ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

লেখক



### মুখবন্ধঃ

الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِيْ أَمَرَنَا فِيْ كَتَابِهِ أَوَّلَ مَا أَمَرَ ، بِعَبَادَتِهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، حَيْثُ قَالَ: ﴿ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، لَعَيْثُ قَالَ: ﴿ فَالاَ يَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قَالَ: ﴿ فَلاَ تَجْعَلُوا لِللَّهِ أَنْدَاداً ، وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى الْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ مُحَمَّد بْنِ عَبْد الله ، خاتم الأَنْبِيَاء وَ الْمُرْسَلِيْنَ ، الَّذِيْ عَلَّمَ طُولُ حَيَاتِهِ تَجُرِيْدَ الطَّاعَةِ وَ الْعَبَادَةِ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجْمَعِيْنَ ، وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجْمَعِيْنَ

সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য যিনি নিজ কোর'আন মাজীদের মধ্যে সর্ব প্রথম আমাদেরকে এককভাবে তাঁরই ইবাদাত করার জন্য আদেশ করেছেন। তিনি বলেনঃ হে মানব সকল! তোমরা একমাত্র তোমাদের প্রভুরই ইবাদাত করবে যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা আল্লাহ্ভীক হতে পারো। তেমনিভাবে তিনি কোর'আন মাজীদের মধ্যে সর্ব প্রথম আমাদেরকে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেনঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করোনা। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, তাঁর কোন শরীক নেই।

সকল দর্মদ ও সালাম আমাদের প্রিয় নবী হ্যরত মুহাম্মাদ ﷺ এর জন্য যিনি সর্ব জগতের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। যিনি সর্বশেষ নবী ও রাসূল। যিনি পুরো জীবন আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার একক আনুগত্য ও ইবাদাত শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) সর্ব জগতের প্রতিপালক। তাঁর সকল পরিবারবর্গ এবং সাহাবাদের প্রতিও বিশেষ সালাম রইলো।

পরকালে জান্নাতে যেতে পারা অথবা জাহান্নাম থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি

পাওয়া সকল মু'মিন-মোসলমানদের একান্ত কামনা ও পাওনা। যা সর্বোচ্চ সফলতাও বটে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ যাকে জাহান্নাম থেকে নিম্কৃতি দিয়ে জান্নাত দেয়া হলো সেই সত্যিকার সফলকাম।

তবে মুশ্রিক ব্যক্তি কখনো এ সফলতার নাগাল পাবে না। সে যতই জনকল্যাণমূলক কাজ করুক না কেন অথবা সে যত বড়ই নেক্কার হোক না কেন। পরকালে জাহান্নামই হবে তার জন্য চির অবধারিত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার ঘর মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণের কোন অধিকার মুশ্রিকদের নেই। কারণ, তারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সরাসরি শির্ক ও কুফরী ঘোষণা করছে। তাদের সকল নেক আমল একেবারেই নিষ্ণল এবং তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহানামে অবস্থান করবে।

হ্যরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্উদ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

(বুখারী, হাদীস ১২৩৮, ৪৪৯৭, ৬৬৮৩ মুসলিম, হাদীস ৯২) অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যু বরণ করলো যে, সে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে শরীক করছে তাহলে সে নিশ্চিতভাবে জাহান্নামে

#### প্রবেশ করবে।

হ্যরত জাবির 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি নবী 🕮 কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! এমন দু'টি বস্তু কি? যা কারোর জন্য জান্নাত বা জাহান্নামকে একেবারেই অবধারিত করে দেয়। রাসূল 🍇 বললেনঃ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যু বরণ করলো যে, সে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কখনো কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে শরীক করেনি তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যু বরণ করলো যে, সে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে শরীক করছে তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে শরীক করে বিনা তাওবায় মৃত্যু বরণ করে তাহলে জাহান্নামই হবে তার জন্য চির অবধারিত। সে জন্যই রাসূল 🕮 জনৈক সাহাবীকে নিম্নোক্ত ওয়াসীয়ত করেনঃ

(তাবারানী/কাবীর, হালীস ৪৭৯ আগ্রসাতৃ, হালীস ১৫৬ বায়হাকৃী, হালীস ১৪৫৫৪) অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে শরীক করো না। যদিও তোমাকে হত্যা করে জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদের মধ্যে নিজ প্রিয় নবীকেও এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ অতএব আপনি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্য কোন ইলাহ্কে ডাকবেন না। নতুবা আপনি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

কোন মুশ্রিক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মাগফিরাত কামনা করা কোর'আন মাজীদের দৃষ্টিতে অবৈধ। যদিও সে মাগফিরাতকারীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা নিকটতম ব্যক্তি হোক না কেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِيْنَ آمَنُواْ أَنْ يَسْتَغْفَرُواْ لِلْمُشْرِكِيْنَ، وَ لَوْ كَــائُواْ أُوْلِــيْ قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ ﴾ (عاد : তा3वार)

অর্থাৎ কোন নবী বা ঈমানদার ব্যক্তির জন্য এটি জায়িয নয় যে, তারা মুশ্রিকদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা তাদের নিকটতম আত্মীয়-স্বজন হোক না কেন। যখন তারা সুস্পষ্টভাবে একথা জানে যে, নিশ্চয়ই ওরা জাহানুামী।

হ্যরত আবু হুরাইরাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّه فَبَكَى وَ أَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّيْ فِـــيْ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَيْ، وَ اسْتَأْذَنْتُهُ فِيْ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِــــيْ ، فَــــزُورُوْا الْقُبُورْ ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

(মুসলিম, হাদীস ৯৭৬ আবু দাউদ, হাদীস ৩২৩৪ ইব্লু মাজাহ, হাদীস ১৫৯৪ ইব্লু হিবান/ইহ্সা'ন, ৩১৫৯ বাগাওয়ী, হাদীস ১৫৫৪ নাসায়ী : ৪/৯০ আহ্মাদ্ : ২/৪৪১ হা'কিম : ১/৩৭৫ বায়হাকী : ৪/৭০,৭৬ ৪ ৭/১৯০)

অর্থাৎ একদা নবী 🕮 নিজ মায়ের কবর যিয়ারত করলেন। তখন নিজেও কাঁদলেন এবং আশপাশের সকলকেও কাঁদালেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ আমি আমার প্রভূর নিকট আমার মায়ের মাগফিরাত কামনার অনুমতি চাইলে তিনি তা নামঞ্জুর করেন। তাই আমি তাঁর নিকট আমার মায়ের মাগফিরাত কামনা না করে শুধু তার কবরটি যিয়ারতের অনুমতি চাইলাম। তখন তিনি তা মঞ্জুর করলেন। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত করো। কারণ, তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

মানুষ যতই গুনাহ্ করুক না কেন সে যদি এমতাবস্থায় মৃত্যু বরণ করে যে, সে কখনো আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করেনি অথবা তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে থাকলেও তা হতে খাঁটি তাওবাহ্ করে পুনরায় তাঁর উপর শির্কমুক্ত খাঁটি ঈমান এনেছে এবং এমতাবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কৃপায় তার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন।

হ্যরত আনাস্ ও আবু যর (<sub>রাথিয়াল্লান্ড্ আন্ত্মা</sub>) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

वें हें हें के केंद्रें केंद्रें के केंद्र केंद्रें के केंद्र केंद्र

# শির্কের বাহনঃ

এমন কিছু কথা ও কাজ রয়েছে যা সরাসরি শির্ক না হলেও রাসূল ﷺ নিজ উন্মতকে তা করতে ও বলতে নিষেধ করেছেন। কারণ, তা যে কোন ব্যক্তিকে অতিসত্ত্বর শির্কের দিকে পৌঁছিয়ে দেয়। সে কথা ও কাজগুলো নিম্নরূপঃ

 চ্চয়েছেন বলে কাজটি হয়েছে। নতুবা হতোনা। আপনি ও আল্লাহ্ তা'আলা ছিলেন বলে ঘটনাটি ঘটেনি। নতুবা ঘটে য়েতো। ইত্যাদি ইত্যাদি।

২. নবী ﷺ কারোর কবরকে নিয়ে যে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। যেমনঃ কবরের উপর বসা, কবরের উপর ঘর বানানো, পাকা করা, মোজাইক করা, চুনকাম করা, কবরস্থানে বা কবরের দিকে ফিরে নামায পড়া, কবরকে যে কোন ধরনের ইবাদাত বা মেলা ক্ষেত্র বানানো, কবরের মাটির সাথে অন্য কিছু বাড়ানো, কবরকে উঁচু করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

হ্যরত আবুল্ হাইয়াজ্ আসাদী (<sub>রাহিমাহুলাহ</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ হ্যরত 'আলী 🕸 একদা আমাকে বললেনঃ

أَلاَ أَبْعَتُكَ عَلَى مَا بَعَنَنِيْ عَلَيْه رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً وَ لاَ صُوْرَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا، وَ لاَ قَبْراً مُشْرِفاً إلاَّ سَوَّيْتَهُ

(सूत्रनिस, राषीत्र ৯७৯ আবু षाउँष, राषीत्र ७२১৮ ठितसियी, राषीत्र ১०८৯ नात्रासी : ८/৮৮-৮৯ আर्साए : ১/৯৬, ১২৯ रा'तिस : ১/७७৯)

অর্থাৎ আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাবো না যে কাজে আমাকে রাসূল

अ পাঠিয়েছেন?! তুমি কোন মূর্তি বা ছবি পেলে তা মুছে দিবে এবং কোন উঁচু
কবর পেলে তা সমান করে দিবে।

বাকি প্রমাণগুলো মূল আলোচনায় আসবে।

এ. নবী ﷺ সূর্য উঠা ও ডুবার সময় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। কারণ,
 তাতে সূর্য পূজারীদের সাথে মিল পাওয়া যায়।

অর্থাৎ তিনটি সময় এমন যে, রাসূল এ আমাদেরকে সে সময়গুলোতে নামায পড়তে অথবা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে নিষেধ করেছেন। সূর্য উঠার সময় যতক্ষণ না তা পূর্ণভাবে উঠ যায়। ঠিক দুপুর বেলায় যতক্ষণ না তা মধ্যাকাশ থেকে সরে যায়। সূর্য ডুবার সময় যতক্ষণ না তা সম্পূর্ণরূপে ডুবে যায়।

- 8. রাসূল 
  স্কি সাওয়াবের আশায় তিনটি মসজিদ তথা মসজিদে হারাম (মক্কা মসজিদ), মসজিদে নববী (মদীনা মসজিদ), মসজিদে 'আকুসা (বায়তুল মাকুদিস) ছাড়া অন্য কোথাও সফর করতে নিষেধ করেন।
  এর প্রমাণ মূল আলোচনায় আসবে।
- ৫. রাসূল ্লি পূজা মণ্ডপে অথবা মেলা ক্ষেত্রে মানত পুরা করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, তাতে মূর্তি পূজারীদের সাথে মিল পাওয়া যায়। এর প্রমাণ মূল আলোচনায় আসবে।
- **৬.** রাসূল 🕮 তাঁর সম্মান ও প্রশংসায় যে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি করতে নিমেধ করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ শিখ্খীর 🐞 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি বন্
'আ'মির গোত্রের এক প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূল 🐉 এর নিকট গেলাম।
অতঃপর আমরা রাসূল 🍇 কে সম্বোধন করে বললামঃ আপনি আমাদের
সাইয়েদ! রাসূল 🍇 বললেনঃ সাইয়েদ হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। আমি নই।
তখন আমরা বললামঃ আপনি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রতিপত্তিশীল! তখন
তিনি বললেনঃ

অর্থাৎ তোমরা এমন কিছু বলতে পারো। তবে মনে রাখবে যে, শয়তান যেন তোমাদেরকে নিজ কাজের জন্য প্রতিনিধি বানিয়ে না নেয়। যদিও কোন উপযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাকে সাইয়েদ বলা যায় তবুও রাসূল ﷺ তাঁর ব্যাপারে তা বলতে এ জন্যই নিষেধ করেছেন যে, যেন কেউ তাঁর সম্মান ও প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করে তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলার সমপর্যায়ে বসিয়ে না দেয় যা বড় শির্কের অন্তর্গত।

এ কারণেই কেউ কারোর নিকট রাসূল ﷺ এর পরিচয় দিতে চাইলে তিনি তাকে শুধু তাঁর ব্যাপারে এতটুকুই বলতে আদেশ করেছেন যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্ ও তদীয় রাসূল।

হ্যরত 'উমর 🐞 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি নবী 🕮 কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেনঃ

(বুখারী, হাদীস ৩৪৪৫, ৬৮৩০)

অর্থাৎ তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে কখনো বাড়াবাড়ি করোনা মেমনিভাবে বাড়াবাড়ি করেছে খ্রিষ্টানরা 'ঈসা বিন্ মার্য়াম্ ﷺ এর ব্যাপারে। আমি কেবল আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্। সুতরাং তোমরা আমার ব্যাপারে বলবেঃ তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্ এবং তদীয় রাসূল।

৭. রাসূল এ কারোর সম্মুখে তার প্রশংসা করতে নিষেধ করেছেন। যাতে তার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করা না হয় এবং সেও আত্মন্তরিতা থেকে বেঁচে থাকতে পারে। এমনকি রাসূল এ কাউকে কারোর সম্মুখে প্রশংসা করতে দেখলে তার চেহারায় বালি ছুঁড়ে মারতে নির্দেশ দিয়েছেন।

হ্যরত মু'আবিয়া ఉ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল 🕮 কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেনঃ

> إِيَّاكُمْ وَ التَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ (ইব্ৰু মাজাহ, হাদীস ৩৮১১)

অর্থাৎ তোমরা একে অপরের প্রশংসা করা থেকে দূরে থাকো। কারণ, সম্মুখ প্রশংসা হচ্ছে কাউকে জবাই করার শামিল।

হযরত আবু বাক্রাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি নবী 🍇 এর সম্মুখে অন্য জনের প্রশংসা করছিলো। তখন নবী 🍇 প্রশংসাকারীকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

وَيْحَكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَاراً ، إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً صَاحِبَهُ لاَ مَحَالَةَ ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلاَناً ، وَ اَللهُ حَسِيْبُهُ ، وَ لاَ أَزَكِيْ عَلَى اللهُ أَحَداً ، أَحْسِبُهُ ، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلكَ كَذَا وَ كَذَا

(বুখারী, হাদীস ২৬৬২, ৬০৬১ মুসলিম, হাদীস ৩০০০ আবু দাউদ, হাদীস ৪৮০৫ ইব্রু মাজাহ, হাদীস ৩৮১২)

অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হও! তুমি ওর ঘাড় ভেঙ্গে দিয়েছো। তুমি ওর ঘাড় ভেঙ্গে দিয়েছো। এ কথা রাসূল ﷺ কয়েক বার বলেছেন। তবে যদি তোমাদের কেউ অবশ্যই কারোর প্রশংসা করতে চায় তাহলে সে যেন বলেঃ আমি ধারণা করছি, তবে আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন। আমি তাঁর উপর কারোর পবিত্রতা বর্ণনা করতে চাই না। আমি ধারণা করছি, সে এমন এমন। সে ওব্যক্তির ব্যাপারে তত্টুকুই বলবে যা সে তার ব্যাপারে ভালোভাবেই জানে। হাম্মাম (রাহিমাছলাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা জনৈক ব্যক্তি 'উসমান ্ক এর সম্মুখে তাঁর প্রশংসা করলে হ্যরত মিকুদাদ 🎄 তার চেহারায় মাটি ছুঁড়ে মারেন এবং বলেনঃ রাসূল 🎄 ইরশাদ করেনঃ

إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْتُوْا فِيْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ

(য়ুসলিম, হাদীস ৩০০২ আবু দাউদ, হাদীস ৪৮০৪ ইবরু মাজাহ, হাদীস ৩৮১০) অর্থাৎ যখন তোমরা প্রশংসাকারীদেরকে দেখবে তখন তোমরা তাদের মুখে মাটি ছুঁড়ে মারবে।

৮. রাসূল 🕮 কোন নেক্কার বান্দাহ্'র ব্যাপারে যে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি

করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি এ জাতীয় লোকদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁর সর্ব নিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। হযরত 'আয়েশা (রাথিয়াল্লাহ্ আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ হযরত উম্মে হাবীবা ও হযরত উম্মে সালামা (রাথিয়াল্লাহ্ আন্হ্মা) নবী ﷺ এর নিকট একদা ইথিওপিয়ার এক গীর্জার কথা বর্ণনা করেন। যাতে অনেক ধরনের ছবি টাঙ্গানো ছিলো। তখন নবী ﷺ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

إِنَّ أُولَائِكَ إِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ ، بَنَوْا عَلَى قَبْ رِهِ مَ سَنْجِداً وَصَوَّرُواْ فَيْهِ تَلْكَ الصُّورَ ، أُولَائِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقيَامَةِ (বুখারা, হার্দ্রীস ৪২৭, ১৩৪১, ৩৮৭৩ মুসলিম, হার্দ্রীস ৫২৮) অর্থাৎ ওরা এমন যে, ওদের মধ্যে কোন নেক্কার ব্যক্তির মৃত্যু হলে তারা তার কবরের উপর মসজিদ বানিয়ে নেয় এবং তাতে এ জাতীয় ছবি অঙ্কন করে। ওরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্ব নিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসেবে পরিগণিত হবে।

মূলতঃ নেক্কার লোকদের প্রতি আমাদের শরীয়ত সম্মত দায়িত্ব হলো এই যে, আমরা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করবো। তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো। তাদের প্রতি কোন ধরনের বিদ্বেষ পোষণ করবো না এবং কোন ধরনের বাড়াবাড়ি ব্যতিরেকে তাদের যে কোন নেক আমল কোর'আন ও হাদীস সম্মত হলে তা আমরা মেনে নেবো।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ الَّذِيْنَ جَآؤُواْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَــَبَقُوْنَا بِالإِیْمَانِ، وَ لاَ تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا خِلاَّ للَّذِیْنَ آمَنُواْ، رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِیْمٍ ﴾ (ع: अग्त : ٤٥)

অর্থাৎ যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলেঃ হে আমাদের প্রভূ! আমাদেরকে এবং যারা আমাদের পূর্বে খাঁটি ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছে তাদেরকে ক্ষমা করুন। হে প্রভূ! আমাদের অন্তরে যেন কোন ঈমানদারের প্রতি সামান্যটুকু হিংসে-বিদ্বেষও না থাকে। নিশ্চয়ই আপনি পরম দয়ালু ও অত্যন্ত মেহেরবান। ৯. রাসূল ﷺ ছবি তুলতে নিমেধ করেছেন। কারণ, ছবি তোলাই ছিলো মূর্তিপূজার প্রথম পর্যায়। শয়তান ইবলিস সর্ব প্রথম হযরত নৃহ ﷺ এর সম্প্রদায়কে তাদের নেক্কারদের ছবি এঁকে তাদের মজলিসে স্থাপন করতে পরামর্শ দেয়। যাতে করে তাদেরকে স্মরণ করা যায় এবং ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করা যায়। পরবর্তীতে সে ছবিগুলোর পূজা শুরু হয়ে যায় এবং তারা কারোর লাভ বা ক্ষতি করতে পারে এমনও মনে করা হয়। এ পরিণতির কথা চিন্তা করেই রাসূল ﷺ ছবি তুলতে নিমেধ করেছেন এবং ছবি উন্তোলনকারীরাই কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

হ্যরত 'আয়েশা (<sub>রাধিয়াল্লাভ্ আন্য</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقيَامَة الَّذيْنَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ الله

(বুখারী, হাদীস ৫৯৫৪ মুসলিম, হাদীস ২১০৭ বাগাগুয়ী, হাদীস ৩২১৫ নাসায়ী : ৮/২১৪ বায়হাকৃী : ২৬৯)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সর্ব কঠিন শাস্তির অধিকারী হবে ওরা যারা আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির ন্যায় কোন কিছু বানাতে চায়।

হ্যরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'উদ 🐇 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি নবী 🎄 কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেনঃ

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ

(तूशाती, हार्मीप्र ७৯७० सूप्रतिस, हामीप २५०५)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্ব কঠিন শাস্তির অধিকারী হবে ওরা যারা (বিনা প্রয়োজনে) ছবি তোলে বা তৈরি করে। হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (<sub>রাবিয়ালাহ্ আন্হুমা</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল 🍇 কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেনঃ

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِيْ النَّارِ ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَتَعَذَّبُهُ فِيْ جَهَنَّمَ (सूत्रलिस, राष्ट्रीत २১১०)

অর্থাৎ প্রত্যেক ছবিকার জাহান্নামী। প্রত্যেক ছবির পরিবর্তে তার জন্য একটি করে প্রাণী ঠিক করা হবে যে তাকে সর্বদা জাহান্নামের মধ্যে শাস্তি দিতে থাকবে।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাথিয়াল্লাহু আন্হ্রমা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি মুহাম্মাদ ﷺ কে বলতে শুনেছি য়ে, তিনি বলেনঃ

مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِيْ الدُّئِيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقَيَامَةَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ ، وَ لَيْسَ بِنَافِخِ (वूंशांती, हाषीत्र ६२६७, ७৯७७, वं०६६ सूत्रितिस, हाषीत्र ६५५० ताशाउरी, हाषीत्र ७२५৯ नात्रासी : ৮/६५७ हॅत्तू व्याती गाहताह : ৮/৪৮৪-৪৮৫ व्याह्साह : ১/६८५, ७८० ज्ञाताताती/कातीत, हाषीत्र ১५৯००)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন ছবি এঁকেছে কিয়ামতের দিন তাকে এ ছবিগুলোতে রাহ্ দিতে বলা হবে। কিন্তু সে কখনোই তা করতে পারবে না।

হ্যরত 'আয়েশা (<sub>রাযিয়াল্লান্ড্ আন্হা</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوْا مَا خَلَقْــــُتُمْ ، وَإِنَّ الْمَلآئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْنَاً فِيْهِ الصُّوْرَةُ

(বুখারী, হাদীস ২১০৫, ৫৯৫৭ মুসলিম, হাদীস ২১০৭) অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ সকল ছবিকারদেরকে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবেঃ তোমরা যা বানিয়েছো তাতে জীবন দাও। কিন্তু তারা কখনো তা করতে পারবে না। নিশ্চয়ই ফিরিশ্তারা এমন ঘরে প্রবেশ করে না যে ঘরে ছবি রয়েছে।

হ্যরত আবু ভ্রাইরাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল 🕮 কে

वला अति खा, जिनि वालनः आञ्चाय् जा आला देतमाम कातनः وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِيْ ، فَلْيَخْلُقُوْ ا حَبَّــةً ، وَ لْيَخْلُقُــوْ ا ذَرَّةً ، وَلْيَخْلُقُوْ ا شَعِيْرَةً

(तूখाরी, হাদীস ৫৯৫৩, ৭৫৫৯ মুসলিম, হাদীস ২১১১ বায়হাকৃী : ৭/২৬৮ বাগা৪য়ী, হাদীস ৩২১৭ ইব্লু আবী শাইবাহ : ৮/৪৮৪ আহ্মাদ্ : ২/২৫৯, ৩৯১, ৪৫১, ৫২৭)

অর্থাৎ ও ব্যক্তির ন্যায় জালিম আর কেউ হতে পারে না? যে আমার সৃষ্টির ন্যায় কোন কিছু বানাতে চায়। মূলতঃ সে কখনোই তা করতে পারবে না। যদি সে তা করতে পারবে বলে দাবি করে তাহলে সে যেন একটি দানা, একটি অণু-পরমাণু এবং একটি যব বানিয়ে দেখায়।

# ভারত উপমহাদেশে শির্ক প্রচলনের বিশেষ কারণ সমূহঃ

আমাদের জানা নেই যে, অভিশপ্ত ইবলিস দেখা-অদেখা কতো পদ্থায় বা কতোভাবে দিন-রাত মানব জাতির মধ্যে শির্ক বিস্তার করে যাচ্ছে এবং আমরা এও জানি না যে, মূর্খ লোকদের পাশাপাশি কতো না ফকির-দরবেশ, বুযুর্গানে কিরাম, তথাকথিত কাশ্ফ-কিরামতের অধিকারী বড় বড় ওলী, আলিম সম্প্রদায়, রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রপতিরা শয়তানের এ মহান মিশনে জেনে বা না জেনে অহরহ সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

উক্ত কারণে ভারত উপমহাদেশে শির্ক প্রচলনের সকল পথের সন্ধান দেয়া আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এরপরও আমাদের ধারণামতে যে যে ব্যাপার ও সেক্টরগুলো এ জন্য বিশেষভাবে দায়ী সেগুলো কারোর সঠিক ইচ্ছে থাকলে সংশোধনের সুবিধার জন্য সংক্ষিপ্তাকারে নীচে দেয়া হলোঃ

# ১. ইসলাম সম্পর্কে চরম মূর্খতাঃ

কোর'আন ও হাদীসের ব্যাপারে চরম মূর্খতা শির্ক বিস্তারের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ কারণ। এ কারণেই মানুষ অতি সহজভাবেই পিতৃপুরুষ কর্তৃক প্রচলিত নীতি ও রসম-রেওয়াজের অন্ধ অনুসারী হয়ে যায় এবং এ কারণেই মানুষ ওলী-বুযুর্গদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে শিখে।

উক্ত কারণেই এমন কিছু মাজারের পূজা করা হয় যেখানে কোন পীর-ফকির শায়িত নেই এবং এ কারণেই কোন পীর-ফকির যেনা-ব্যভিচার করলেও তা মুখ বুজে সহ্য করা হয়। প্রকাশ্যে মদের আড্ডা জমানোর পরও তাকে বরাবর ভক্তি করা হয়। উলঙ্গ হয়ে সবার সম্মুখে দিন-রাত ঘুরে বেড়ালেও তার বুযুর্গীর মধ্যে এতটুকুও কমতি আসেনা।

বিদ্যা-বুদ্ধির এহেন অপমৃত্যু, বিচার-বিবেচনার এ দীনতা, চরিত্রের এ অবক্ষয়-অবনতি, মানবিক আত্মমর্যাদাবোধের এ খোলা অপমান এবং আক্বীদা-বিশ্বাসের এমন অস্তিত্ব হনন কোর'আন ও হাদীসের ব্যাপারে চরম মুর্খতার ফল বৈ আর কি?

# ২. চলমান জাতীয় শিক্ষা সিলেবাসঃ

সবাই এ কথা এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, কোন জাতির আক্বীদা-বিশ্বাস, মন ও মনন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুনর্গঠনে একমাত্র জাতীয় শিক্ষা সিলেবাসই মৌলিক ভূমিকা রেখে থাকে। কিন্তু আপসোসের বিষয় হলো এই যে, আমাদের শিক্ষা সিলেবাস সম্পূর্ণরূপে তাওহীদ বিরোধী। তাতে মাযার পূজা ও পীর পূজার প্রতি সরাসরি উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। পীর-ফকিরদের ব্যাপারে অনেক ধরনের বানানো কারামত শুনিয়ে মানুষকে তাদের অন্ধ ভক্ত বানানো হচ্ছে। তাতে করে সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে যে মানসিকতা জন্ম নিচ্ছে তা নিম্নরূপঃ

- **ক.** বুযুর্গদের কবরের উপর ঘর বানানো বা মাযার তৈরী করা এবং সে কবরকে উদ্দেশ্য করে উরস করা বা মেলা বসানো প্রচুর সাওয়াবের কাজ।
- ४. উরস বা মেলা উপলক্ষে গান-বাদ্যের বিশেষ আয়োজন করা হলে বুযুর্গদের যথাযথ সম্মান রক্ষা ও বৃদ্ধি পায়।

- বুযুর্গদের মাযারের উপর ফুল ছড়িয়ে দেয়া, মাযারকে আলোকিত করা, উরস উপলক্ষে খানা বা তাবার্রুকের আয়োজন করা এবং মাযারে বসে ইবাদাত করা প্রচুর সাওয়াবের কাজ।
- **খ.** বুযুর্গদের মাযারের পার্শ্বে গিয়ে দো'আ করা দো'আ কবুল হওয়ার একমাত্র বিশেষ উপায়।
- ও. ওলীদের মাযারে গেলে মনের আশা-আকাঙক্ষা পূর্ণ হয়, গুনাহ্ মাফ হয় বা পরকালে নাজাত পাওয়া যায়।
- কুর্র্গদের মাযারে গিয়ে ফয়েয-বরকত হাসিল করা বিশেষ সাওয়াবের কাজ।

এ কারণেই এ জাতীয় সিলেবাস পড়ুয়াদের মুখ থেকে সে যত বড় শিক্ষিতই হোক না কেন আপনি কখনো তাওহীদের কথা শুনতে পাবেন না। কারণ, তারা তাওহীদের শিক্ষা গ্রহণ করেনি। বরং তারা এর বিপরীতে শির্ক ও বিদৃ'আতের প্রশিক্ষণ নিয়েছে।

এ কারণেই কবি ইকবাল ঠিকই বলেছেন যার মর্মার্থ নিম্নরূপঃ মাদ্রাসাওয়ালারা তাওহীদকে গলা টিপে হত্যা করেছে। অতএব আমরা আর কোথা থেকে খাঁটি তাওহীদের ডাক শুনতে পারো?

# ৩. পীরদের আস্তানা বা তথাকথিত খান্ক্বা শরীফঃ

পীরদের আস্তানা, দরবার বা তথাকথিত খান্ক্রা শরীফ ইসলামের বিরুদ্ধে একটি প্রকাশ্য বিদ্রোহ। শুধু আক্বীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই নয় বরং তারা আমলের ক্ষেত্রেও রাসূল ﷺ আনীত বিধানের সাথে বিদ্রোহ করেছে। বাস্তব কথা এইয়ে, খান্ক্বা, মাযার, দরবার বা পীরদের আস্তানায় ইসলামের যতটুকু অসম্মান হয়েছে ততটুকু অসম্মান মন্দির, গির্জা বা চার্চেও হয়নি।

পীর-বুযুর্গদের কবরের উপর ঘর বা গুম্বজ তৈরী করা, কবরকে সাজ-সজ্জা

বা আলোকিত করা, কবরের উপর ফুল ছড়ানো, কবরকে গোসল দেয়া, কবরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কবরের খাদিম হয়ে তার পার্শ্বে অবস্থান করা, কবরের জন্য কোন কিছু মানত করা, কবরেক উপলক্ষ করে খানা বা শিরনি বিতরণ করা, পশু জবাই করা, কবরের জন্য রুক্'-সিজ্দাহ্ করা, কবরের সামনে দু' হাত বেঁধে বিনমুভাবে দাঁড়ানো, কবরে শায়িত ব্যক্তির নিকট কোন কিছু চাওয়া, তাদের নামে চুলের বেণী রাখা বা শরীরের কোথাও সূতা বেঁধে দেয়া, তাদের নামের দোহাই দেয়া বা বিপদের সময় তাদেরকে ডাকা, মাযারের চতুষ্পার্শ্বে তাওয়াফ করা, তাওয়াফ শেষে কুরবানী করা বা মাথা মুজানো, মাযারের দেয়ালে চুমু খাওয়া, বরকতের জন্য কবরের মাটি যত্ন সহকারে সংগ্রহ করা, খালি পায়ে কবর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং উল্টো পায়ে ফিরে আসা ইত্যাদি ইত্যাদি তো যে কোন কবরের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যা শির্ক ও বিদ্'আত ছাড়া আর অন্য কিছুনয়।

কোন কোন খান্কার খিদমতের জন্য তো ছোট বাচ্চা বা যুবতী মেব্রেও ওয়াক্ফ করা হয় এবং নিঃসন্তান মহিলাদেরকে নয় রাতের জন্য খাদিমদের খিদমতে রাখা হয়। তথাকথিত যমযমের পানি পান করানো হয়। আবার কোন কোন মাযারে তো মদ, গাঁজা ও আফিমের আড্ডা জমে। কোন কোন মাযাওে তো যেনা-ব্যভিচার বা সমকামিতার মতো নিকৃষ্ট কাজও চর্চা করা হয়। আবার কোন কোন মাযারকে তো হত্যাকারী ও সন্ত্রাসীদের আশ্রয়স্থলও মনে করা হয়।

উরস উপলক্ষে পুরুষ ও মহিলাদের সহাবস্থান, নাচ-গান তো নিত্য দিনেরই ব্যাপার। পাকিস্তানের সরকারী হিসেবে যখন সেখানে প্রতি বছর ৬৩৪ টি উরস তথা প্রতি মাসে ৫৩ টি উরস সংঘটিত হয়ে থাকে তখন বাংলাদেশে প্রতি মাসে বিশ-ত্রিশটা উরস তো হয়েই থাকবে এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, লাহোরের মুসলমানরা "মধু লাল" নামক এক ব্রাক্ষণের কবরের উপরও মাযার বানিয়েছে যার উপর শেখ

ত্সাইন নামক এক বুযুর্গ আশিক হয়েছিলেন। মধু লালের মৃত্যুর পর শেখ ত্নসাইনের ভক্তরা মধু লালকে তার আশিকের পাশেই দাফন করে দেয় এবং উভয় নামকে মিলিয়ে তাদের মাযারকে মধু লাল ত্নসাইনের মাযার বলে আখ্যায়িত করে।

# শওয়াহ্দাতৃল্ উজৄদ্", "ওয়াহ্দাতৃশ্ শুহুদ্" ও "'তৃলূল" এর দর্শনঃ

অনেকেই এমন ধারণা পোষণ করেন যে, মানুষ ইবাদাত করতে করতে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, সে তখন দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলাকে স্বয়ং দেখতে পায় অথবা দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুকে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বের বিশেষ অংশ হিসেবে মনে করে। এ পর্যায়কে সৃফীদের পরিভাষায় "গুয়াহ্দাতুল্ উন্ধূদ্" বলা হয়।

এভাবে মানুষ আরো বেশি বেশি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করতে থাকলে সে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তখন তার অস্তিত্ব আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর বান্দাহ্'র মাঝে আর কোন ব্যবধানই থাকে না। এ পর্যায়কে সৃফীদের পরিভাষায় "গুয়াহ্দাতুশ্ গুহূদ্" বা "ফানা ফিল্লাহ্" বলা হয়।

এভাবে মানুষ আরো বেশি বেশি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করতে থাকলে সে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তখন আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব তার অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। এ পর্যায়কে সৃফীদের পরিভাষায় "'হলূল্" বলা হয়।

মূল কথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, এ পরিভাষাগুলোর মাঝে কোন ফারাকই নেই। কারণ, সবগুলোর মূল কথা হচ্ছে, মানুষ তথা আল্লাহ্ তা'আলার সকল সৃষ্টি তাঁরই অংশ বিশেষ মাত্র। হিন্দুদের পরিভাষায় এ বিশ্বাসকে অবতার বলা হয়।

উক্ত বিশ্বাসের কারণেই ইন্ত্দীরা হযরত উযাইর আলা কে এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা আলা কে আলাহ্ তা'আলার ছেলে বলে আখ্যায়িত করেছে। শিয়াদের মধ্যেও এ বিশ্বাস চালু রয়েছে এবং উক্ত কারণেই সৃফী সম্রাট মনসূর হাল্লাজ নিজকে আল্লাহ্ তা'আলা তথা "আনাল্ হকু" বলে দাবি করেছিলেন। হযরত বায়যীদ বোস্তামীও বলেছিলেনঃ "সুব্হানী মা আ'যামা শা'নী" (আমি পবিত্র এবং আমি কতই না সুমহান!)। একদা জনৈক ব্যক্তি তাঁর ঘরের দরোজায় গিয়ে তাঁকে ডাক দিলে তিনি বলেনঃ কাকে চাও। সে বললোঃ আমি বায়যীদ বোস্তামীকে চাই। তখন তিনি লোকটিকে বললেনঃ ঘরে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কেউ নেই। পরবর্তীতে এ দাবির সমর্থন জানিয়েছেন সর্বজনাব হযরত 'আলী হাজুইরী, শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী, খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া, হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানুভী ও হযরত রশীদ আহ্মাদ গঙ্গুহী সাহেবগণ।

এ দিকে অনেক নতুন ও পুরাতন সৃফী সাহেবগণ উক্ত বিশ্বাসকে সঠিক প্রমাণ করতে গিয়ে বড় বড় অনেক কিতাব ও প্রবন্ধ লিখেছেন। তবে আমাদের প্রশ্ন হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর বান্দাহ্ যদি একই হয়ে যায় তা হলে ইবাদাতই বা করবে কে এবং কার ইবাদাত করা হবে? সিজ্দাহ্ই বা করবে কে এবং কাকে সিজ্দাহ্ করা হবে? স্রষ্টাই বা কে এবং সৃষ্টি বলতে কোন বস্তুটিকে বুঝানো হবে? মুখাপেক্ষীই বা কে এবং সমস্যা দূর করবেন কে? মরবেই বা কে এবং মৃত্যু দিবেন কে? জীবিতই বা কে এবং জীবন দিচ্ছেন কে? গুনাহ্গারই বা কে এবং ক্ষম করবেন কে? কিয়ামতের দিন হিসেব দিবেই বা কে এবং হিসেব নিবেন কে? জান্নাত ও জাহান্নামে যাবেই বা কে এবং পাঠাবেন কে?

উক্ত দর্শন মেনে নিলে মানুষ ও মানুষের সৃষ্টি এবং আখিরাত সবই অর্থহীন হতে বাধ্য। উক্ত দর্শন ঠিক হলে খ্রিস্টানদের দর্শনও ঠিক হতে বাধ্য। তারা তো শুধু এতটুকুই বলে যে, ঈসা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তান বা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলা। তাদের দর্শন ও উক্ত দর্শনের মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই; অথচ আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদের মধ্যে তাদেরকে কাফির বলেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ، قُلْ فَمَنْ يَّمْلكُ مِنَ اللهَ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ وَ مَنْ فِيْ الأَرْضِ جَمِيْعًا ، وَ لَلّهَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ، يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ، وَ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾

### (মা'য়িদাহ : ১৭)

অর্থাৎ তারা অবশ্যই কাফির যারা বলেঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন স্বয়ং মার্ইয়াম এর ছেলে হ্যরত মাসীহ্ বা ঈসা আলা হে নবী! আপনি তাদেরকে বলে দিনঃ আল্লাহ্ তা'আলা যদি মার্ইয়াম এর ছেলে হ্যরত মাসীহ্ বা ঈসা আলা কে এবং তাঁর মাকে ও দুনিয়ার সবাইকে ধ্বংস করে দিতে চান তখন তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার হাত থেকে রক্ষা করবেন কে? ভূমঙলনভোমঙল এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবগুলোর কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই হাতে। তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ قَالُواْ اتَّخَذَ الرَّحْمَنْ وَلَداً، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْنًا إِدًّا، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّــُوْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، أَنْ دَعَواْ لِلرَّحْمَنِ وَلَداً ﴾ (अात्रहास : ৮৮-৯১)

অর্থাৎ তারা বলেঃ দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্

তা'আলা বলেনঃ মূলতঃ তোমরা এক মারাত্মক কথার অবতারণা করলে। যে কথার ভয়ঙ্করতায় আকাশ ফেটে যাবে। পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পাহাড়ণ্ড ভেঙ্গে পড়বে। যেহেতু তারা দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলার সন্তান আছে বলে দাবি করেছে।

উক্ত ব্যাপারটি এতো মারাত্মক হওয়ার একমাত্র কারণ এই যে, যখন কেউ আল্লাহ্ তা'আলার সন্তান অথবা কারোর অস্তিত্বের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে বলে মনে করা হবে তখন এটাও মনে করতে হবে যে, তার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার সকল বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে করা হবে তখন তার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার সকল বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে করা হবে তখন স্বাভাবিকভাবেই তার সন্তুষ্টির জন্য সকল ধরনের ইবাদাত ব্যয় করা হবে। তা হলে বুঝা গেলো, আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বে শির্ক করা এবং তাঁর গুণাবলী ও ইবাদাতে শির্ক করার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে তাঁর অস্তিত্বের মধ্যে শির্ক করার ব্যাপারে এতো কঠিন মন্তব্য করেছেন।

উক্ত ঈমান বিধ্বংসী বিশ্বাসের কারণেই সৃফীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে কঠিন কঠিন ঈমান বিধ্বংসী মন্তব্য করতে এতটুকুও লজ্জা পায়নি। বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ

# ক. রাসূল ও রিসালাতঃ

নবু'ওয়াত ও রিসালাত সম্পর্কে সৃফীদের ঈমান বিধ্বংসী ধারণার কিয়দাংশ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

সৃফীদের নিকট "বিলায়াত" তথা বুযুর্গী নবু'ওয়াত এবং রিসালাত চাইতেও উত্তম।

শাইখ মুহ্য়ুদ্দীন ইব্নু 'আরাবী বলেনঃ

"নবু'ওয়াতের অবস্থান মধ্যম পর্যায়ের। বিলায়াতের নীচে ও রিসালাতের উপরে"।

(শরীয়ত ৪ তরীকৃত, পৃষ্ঠা: ১১৮)

বায়েযীদ বুস্তামী বলেনঃ

"আমি (মা'রিফাতের) সাগরে ডুব দিয়েছি; অথচ নবীরা আশ্চর্য হয়ে পাড়ে দাঁডিয়ে আছেন"।

তিনি আরো বলেনঃ

"আমার পতাকা কিয়ামতের দিন মুহাম্মাদ ﷺ এর পতাকা চাইতেও অনেক উঁচু হবে"। আমার পতাকা হবে নূরের। যার নিচে থাকবেন সকল নবী ও রাসূলগণ। সুতরাং আমাকে একবার দেখা আল্লাহ্ তা'আলাকে এক হাজার বার দেখার চাইতেও উত্তম।

(সূফিয়্যাত, শরীয়ত ৪ তরীকৃত, পৃঠা: ১২০)

সৃফীদের কেউ কেউ ধারণা করেনঃ রাসূল 🕮 হচ্ছেন বিশ্বের কেন্দ্র স্থল। তিনিই হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্। যিনি আর্শের উপর রয়েছেন। আকাশ ও জমিন, আর্শ এবং কুর্সী এমনকি বিশ্বের তাঁর নূর থেকেই তৈরি করা হয়েছে। তাঁর অস্তিত্বই সর্বপ্রথম। আল্লাহ্'র আর্শের উপর তিনিই সমাসীন।

হ্যরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া বলেনঃ

"পীরের কথা রাসূল 🕮 এর কথার সম পর্যায়ের"।

(সুফীবাদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব, পৃঠা: ৬৯)

'হাফিয শীরাযী বলেনঃ

"যদি তোমাকে তোমার পীর সাহেব নিজ জায়নামায মদে ডুবিয়ে দিতে বলে তাহলে তুমি তাই করবে। কারণ, বুযুর্গীর রাস্তায় চলন্ত ব্যক্তি সে রাস্তার আদব-কায়দা সম্পর্কে ভালোই জানেন"।

(শরীয়ত ৪ তরীকৃত, পৃঠা: ১৫২)

# খ. কোর'আন ও হাদীসঃ

কোর'আন ও হাদীস সম্পর্কে সৃফীদের ধারণাঃ

সূফী 'আফীফুদ্দীন তিলমাসানী বলেনঃ

"কোর'আন মাজীদের মধ্যে তাওহীদ কোথায়? তা তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শির্ক দিয়েই পরিপূর্ণ। যে ব্যক্তি সরাসরি কোর'আনকে অনুসরণ করবে সে কখনো তাওহীদের উচ্চ শিখরে পৌঁছুতে পারবে না"।

(শরীয়ত ৪ তরীকৃত, পৃষ্ঠা: ১৫২)

জনাব বায়েযীদ বোস্তামী বলেনঃ

"তোমরা (শরীয়তপন্থীরা) নিজেদের জ্ঞান মৃত ব্যক্তিদের থেকে (মুহাদিসীনদের থেকে) সংগ্রহ করে থাকো। আর আমরা নিজেদের জ্ঞান সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলা থেকে সংগ্রহ করি যিনি চিরঞ্জীব। আমরা বলিঃ আমার অন্তর আমার প্রভু থেকে বর্ণনা করেছে। আর তোমরা বলোঃ অমুক বর্ণনাকারী আমার নিকট বর্ণনা করেছে। যদি প্রশ্ন করা হয়, ওই বর্ণনাকারী কোথায়? উত্তর দেয়া হয়, দে মৃত্যু বরণ করেছে। যদি বলা হয়ঃ সে বর্ণনাকারী কার থেকে বর্ণনা করেছে এবং সে কোথায়? বলা হবেঃ সেও মৃত্যু বরণ করেছে।

(শরীয়ত ৪ তরীকৃত, পৃষ্ঠা: ১৫২)

## গ. ইবলিস ও ফির'আউনঃ

অভিশপ্ত ইবলিস সম্পর্কে সৃফীদের ধারণা হচ্ছে এই যে, সে আল্লাহ্ তা'আলার কামিল বান্দাহ্। সর্ব শ্রেষ্ঠ আল্লাহ্'র সৃষ্টি। খাঁটি তাওহীদ পদ্মী। কারণ, সে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কাউকে সিজদাহ্ করেনি। আল্লাহ্ তা'আলা তার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাকে জান্লাতে প্রবেশ করিয়েছেন।

ফির'আউন সম্পর্কে তাদের ধারণা হচ্ছে এই যে, সে একজন শ্রেষ্ঠ তাওহীদ পদ্মী। কারণ, সে ঠিকই বলেছেঃ "আনা রাব্বকুমূল-আ'লা" (আমিই তো তোমাদের সুমহান প্রভূ)। মূলতঃ সেই তো হাক্বীক্বতে পৌঁছেছে। কারণ, সব কিছুই তো স্বয়ং আল্লাহ্। তাই সে খাঁটি ঈমানদার এবং জানুাতী।

### ঘ. ইবাদাত ও মুজাহাদাহুঃ

সৃষ্টীদের পরিভাষায় নামায বলতে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে আন্তরিক সাক্ষাতকেই বুঝানো হয়। আবার কারো কারোর নিকট পীরের প্রতিচ্ছবি কাল্পনিকভাবে নামাযীর চোখের সামনে উপস্থিত না হলে সে নামায পরিপূর্ণই হয় না। রোযা বলতে হৃদয়ে গায়রুল্লাহ্'র চিন্তা (একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া দুনিয়াতে অন্য কিছু আছে বলে মনে করা) না আসাকেই বুঝানো হয় এবং হজ্জ বলতে নিজ পীর সাহেবের সাথে বিশেষভাবে সাক্ষাৎ করাকেই বুঝানো হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি। তারা প্রচলিত নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতকে সাধারণ লোকের ইবাদাত বলে আখ্যায়িত করে। যা বিশেষ ও অতি বিশেষ লোকদের জন্য প্রয়োজ্য নয়। বরং তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ যিকির, নিতান্ত একা জীবন যাপন, নির্দিষ্ট খাবার, নির্দিষ্ট পোষাক ও নির্দিষ্ট বৈঠক।

ইসলামে ইবাদাতের উদ্দেশ্য ব্যক্তি বা সমাজ শুদ্ধি হয়ে থাকলেও সৃফীদের ইবাদাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্তরের বিশেষ বন্ধন সৃষ্টি যার দরুন তাঁর থেকেই সরাসরি কিছু শিখা যায় এবং তাঁর মধ্যে বিলীন হওয়া যায়। তাঁর রাসূল থেকে গায়েবের জ্ঞান সংগ্রহ করা যায়। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হওয়া যায়। তা হলে সৃফী সাহেবও কোন কিছুকে হতে বললে তা হয়ে যাবে। মানুসের গুপ্ত রহস্যও তিনি বলতে পারবেন। এমনকি আকাশ ও জমিনের সব কিছুই তিনি সচক্ষে দেখতে পাবেন।

এ ছাড়াও সৃফীরা ইবাদাত ও মুজাহাদাহ্'র ক্ষেত্রে এমন কিছু পন্থা আবিষ্কার করেছে যা কুর'আন ও হাদীসের সম্পূর্ণ বিরোধী। নিম্নে উহার কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলোঃ

বলা হয়ঃ হয়রত আব্দুল কাদির জিলানী পনেরো বছর য়াবৎ এক পায়ে
দাঁড়িয়ে 'ইশা থেকে ফজর পর্যন্ত এক খতম কার'আন মাজীদ তিলাওয়াত
করেছেন।

(শরীয়ত ৪ তরীকৃত, পৃষ্ঠা: ৪৯১)

একদা তিনি নিজেই বলেনঃ আমি পঁঁচিশ বছর যাবং ইরাকের জঙ্গলে একা একা ঘুরে বেড়িয়েছি। এমনকি আমি এক বছর পর্যন্ত তো শুধু ঘাস ও মানুষের পরিত্যক্ত বস্তু খেয়েই জীবন যাপন করেছি। পুরো বছর একটুও পানি পান করিনি। তবে এর পরের বছর পানিও পান করতাম। তৃতীয় বছর তো শুধু পানি পান করেই জীবন যাপন করেছি। চতুর্থ বছর না কিছু খেয়েছি না কিছু পান করেছি না শুয়েছি।

(গাউসুস্ সাকালাইন, পৃষ্ঠা: ৮৩ শরীয়ত ৪ তরীকৃত, পৃষ্ঠা: ৪৩১)

২. হযরত বায়েযীদ বোস্তামী তিন বছর যাবৎ সিরিয়ার জঙ্গলে রিয়াযাত (স্ফীবাদের প্রশিক্ষণ) ও মুজাহাদাহ করেছেন। একদা তিনি হজ্জে রওয়ানা করলেন। যাত্রাপথে তিনি প্রতি কদমে কদমে দু' রাক্'আত দু' রাক্'আত নামায আদায় করেছেন। এতে করে তিনি বারো বছরে মকা পৌঁছেন।

(সূফিয়ায়ে নকুশেবন্দী, পৃষ্ঠা: ৮৯ শরীয়ত ৪ তরীকৃত, পৃষ্ঠা: ৪৩১)

হ্যরত মু'ঈনুদ্দীন চিশ্তী আজমীরি বেশি বেশি মুজাহাদাহ্ করতেন।
 তিনি সত্তর বছর যাবং পুরো রাত এতটুকুও ঘুমাননি।

(তারীখে মাশায়েখে চিশ্ত, পৃঠা: ১৫৫ শরীয়ত ৪ তরীকৃত, পৃঠা: ৫৯১)

 হ্যরত ফরীদুদ্দীন গাঞ্জে শুক্র চল্লিশ দিন যাবং কুয়ায় বসে চিল্লা পালন করেছেন। (তারীখে মাশায়েখে চিশ্ত, পৃঠা: ১৭৮ শরীয়ত ৪ তরীকৃত, পৃঠা: ৩৪০)

৫. হয়রত জুনাইদ বাগ্দাদী ত্রিশ বছর য়াবৎ 'ইশার নামায় পড়ার পর এক পায়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ আল্লাহ্ করেছেন।

(সূফিয়ায়ে নকুশেবন্দী, পৃঠা: ৮৯ শরীয়ত ৪ তরীকুত, পৃঠা: ৪৯১)

**৬.** খাজা মুহাম্মাদ্ চিশ্তী নিজ ঘরে এক গভীর কুয়া খনন করেছেন। তাতে তিনি উল্টোভাবে ঝুলে থেকে আল্লাহ্'র স্মরণে ব্যস্ত থাকতেন।

(সিয়ারুল আউলিয়া, পৃঠা: ৪৬ শরীয়ত ৪ তরীকৃত, পৃঠা: ৪৩১)

৭. হ্যরত মোল্লা শাহ্ কাদেরী বলতেনঃ পুরো জীবন আমার স্বপুদোষ বা সহবাসের গোসলের কোন প্রয়োজন দেখা দেয়নি। কারণ, এ গুলোর সম্পর্ক বিবাহ্ ও ঘুমের সঙ্গে। আর আমি না বিবাহ্ করেছি না কখনো ঘুমিয়েছি।

(হাদীকাতুল আউলিয়া, পৃঠা: ৫৭ শরীয়ত ৪ তরীকৃত, পৃঠা: ২৭১) রাসূল 🕮 এর আদর্শের সঙ্গে উক্ত আদর্শের কোন মিল নেই। বরং তা রাসূল 🕮 প্রদর্শিত আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত।

হ্যরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রায়য়য়ড় আন্ত্মা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

દَ حَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ الله ﷺ وَ اَلَمْ أُخْبَرْ أَلْكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَ تَـَصُومُ النَّهَارَ؟

قُلْتُ: بَلَى ، قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ ، قُمْ وَ نَمْ ، وَ صُمْ وَ أَفْطِرْ ، فَإِنَّ لِجَسَدكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَ إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَ إِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَ إِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَ إِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَ إِنَّ لَرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَ إِنَّ لَرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَ إِنَّ لَمِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومُ مَ مِنْ كُلِّ حَقًّا، وَ إِنَّ مَنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومُ مَ مِنْ كُلِّ حَقَّا، وَ إِنَّ مَنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومُ مَ مِنْ كُلِّ جُمُعَلَّ شَهُر ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَة عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَلَدُلكَ الللَّهُورُ كُلُّبُهُ ، قَالَ: فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَلَة ثَلَاثَ أَطُيْقُ غَيْرَ ذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَلَة أَيَّامٍ، قَالَ: فَصُمْ مَنْ كُلِّ جُمُعَلَة بَيْ اللهِ دَاوُدَ ، قُلْتُ: وَ مَا صَوْمُ نَبِيً اللهِ دَاوُدَ ، قُلْتُ: وَ مَا صَوْمُ نَبِيً اللهِ دَاوُدَ ، قُلْتَ وَ مَا صَوْمُ نَبِيً اللهِ دَاوُدَ ، قُلْتَ وَ مَا صَوْمُ نَبِيً اللهِ دَاوُدَ ، قُلْتَ وَ مَا صَوْمُ نَبِيً اللهِ دَاوُدَ ، قُلْتُ ، وَ مَا صَوْمُ نَبِيً اللهِ دَاوُدَ ، قُلْتَ ، وَ مَا صَوْمُ نَبِيً اللهِ دَاوُدَ ، قُلْتَ أَلَا اللَّهْرِ، وَ فِيْ رِوايَةٍ:

قُلْتُ: فَإِنِّيْ أُطْيْقُ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ: لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ عَبْدُ الله: لأَنْ أَكُوْنَ قَبِلْتُ النَّلاَثَةَ الأَيَامَ الَّتِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِيْ وَمَالِيْ (तूशातीं, हाफींत ७५७७ क्षुत्रालिस, हाफींत ১১৫৯)

অর্থাৎ রাসুল 🕮 আমার নিকট এসে বললেনঃ আমাকে সংবাদ দেয়া হয়েছে তুমি পুরো রাত নামায পড়ো এবং প্রতিদিন রোযা রাখো। এ সংবাদ কি সঠিক নয়? আমি বললামঃ অবশ্যই। তিনি বললেনঃ তাহলে তুমি আর এমন করোনা। তুমি রাত্রে নামাযও পড়বে এবং ঘুমুবে। রোযা রাখবে এবং কখনো কখনো আবার রাখবেনা। কারণ, তোমার উপর তোমার শরীরেরও অধিকার আছে। তেমনিভাবে চোখ, মেহমান এবং স্ত্রীরও। হয়তোবা তৃমি বেশি দিন বেঁচে থাকবে। তাই তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখবে। কারণ, তুমি একটি নেকি করলে দশটি নেকির সাওয়াব পাবে। এ হিসেবে প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখলে পুরো বছর রোযা রাখার সাওয়াব পাবে। হ্যরত আব্দুল্লাহ্ বলেনঃ আমি কঠোরতা দেখিয়েছি। তাই আমার উপর কঠিন করা হয়েছে। আমি বললামঃ আমি এর চাইতেও বেশি পারি। তিনি বললেনঃ তাহলে প্রতি সপ্তাহে তিনটি রোযা রাখবে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বলেনঃ আমি কঠোরতা দেখিয়েছি। তাই আমার উপর কঠিন করা হয়েছে। আমি বললামঃ আমি এর চাইতেও বেশি পারি। তিনি বললেনঃ তাহলে আল্লাহ্'র नवी मार्छेम अल्ला वज्ञ नगाञ्च द्वाया जाथरव। আমি বললামঃ मार्छेम अल्ला वज्ञ রোযা কেমন? তিনি বললেনঃ অর্ধ বছর। অর্থাৎ একদিন পর একদিন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি এর চাইতেও ভালো পারি। তিনি বললেনঃ এর চাইতে আর ভালো হয়না। শেষ জীবনে হ্যরত আব্দুল্লাহু বলেনঃ এখন তিন দিন মেনে নেয়াই আমার নিকট বেশি পছন্দনীয় যা রাসুল 🐉 বলেছিলেন আমার পরিবার, ধন-সম্পদ চাইতেও।

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 আমাকে বলেছেনঃ

وَاقْرَأَ الْقُرْآنَ فَيْ كُلِّ شَهْرٍ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله! إِنِّي أُطَيْقُ أَفْضَلَ منْ ذَلكَ، قَالَ: فَاقْرَأْهُ فَيْ كُلِّ عَشْرِيْنَ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله! إِنِّيْ أُطْيْقُ أَفْضَلَ منْ ذَلك، قَالَ: فَاقْرَأْهُ فِيْ كُلِّ عَشْر ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ: فَاقْرَأْهُ فَيْ كُلِّ سَبْعِ وَ لاَ تَزِدْ عَلَى ذَلكَ وَ فَيْ رَوَايَة: قَالَ: إنِّيْ أَقْوَى مـــنْ ذَلكَ ، قَالَ: اقْرَأْهُ فيْ ثَلاث أَوْ قَالَ: لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فيْ أَقَلَّ منْ ثَلاث (মুসলিম, হাদীস ১১৫৯ আবু দাউদ, হাদীস ১৩৯০, ১৩৯১, ১৩৯৪ তির্রিময়ী, হাদীস ২৯৪৯ ইব্রু মাজাহ্, হাদীস ১৩৬৪) অর্থাৎ তুমি প্রতি মাসে কোর'আন মাজীদ এক খতম দিবে। হ্যরত আব্দুল্লাহ্ বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহ্'র নবী! আমি আরো ভালো পারি। তিনি বললেনঃ তাহলে প্রতি বিশ দিনে এক খতম দিবে। আমি বললামঃ হে আল্লাহ্'র নবী! আমি আরো ভালো পারি। তিনি বললেনঃ তাহলে প্রতি দশ দিনে এক খতম দিবে। আমি বললামঃ হে আল্লাহ্'র নবী! আমি আরো ভালো পারি। তিনি বললেনঃ তাহলে প্রতি সপ্তাহে এক খতম দিবে। কিন্তু এর চাইতে আর বেশি পড়বেনা। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাথিয়াল্লাভ্ আন্ভ্মা) বলেনঃ আমি এর চাইতেও বেশি পড়তে সক্ষম। তখন রাসূল 🕮 বললেনঃ তাহলে তুমি তিন দিনে এক খতম দিবে। ওব্যক্তি কোর'আন কিছুই বুঝেনি যে তিন দিনের কমে কোর'আন খতম করেছে।

একদা হ্যরত সাল্মান 🐇 তাঁর আন্সারী ভাই হ্যরত আবুদ্দারদা' 🐇 এর সাক্ষাতে তাঁর বাড়ি গেলেন। দেখলেন, উন্মুদ্দারদা' (রাফ্যারাছ আন্ত্রা) ময়লা কাপড় পরিহিতা। তখন তিনি তাঁকে বললেনঃ তুমি এমন কাপড়ে কেন? তোমার তো স্বামী আছে। তিনি বললেনঃ তোমার ভাই আবুদ্দারদা'র দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি কোন ল্রাক্ষেপ নেই। ইতিমধ্যে আবুদ্দারদা' ঘরে ফিরে সাল্মান 🐇 এর জন্য খানা প্রস্তুত করে বললেনঃ তুমি খাও। আমি এখন

খাবোনা। কারণ, আমি রোযাদার। সাল্মান এ বললেনঃ আমি খাবোনা যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি না খাবে। অতএব আবুদারদা' খাবা থালেন। যখন রাত্র হয়ে গেল তখন আবুদারদা' বললেনঃ ঘুমাও। তখন আবুদারদা' ঘুমিয়ে গেলেন। অতঃপর আবারো হয়রত আবুদারদা' বললেনঃ ঘুমাও। তখন আবুদারদা' হামিয়ে গেলেন। অতঃপর আবারো হয়রত আবুদারদা' বললেনঃ ঘুমাও। তবে রাত্রের শেষ ভাগে হয়রত সাল্মান হয়য়ত আবুদারদা' বললেনঃ ঘুমাও। তবে রাত্রের শেষ ভাগে হয়রত সাল্মান বামের হয়রত আবুদারদা' বললেনঃ বয়রত রাত্রর শেষ ভাগে হয়রত সাল্মান বামের পড়লেন। অতঃপর হয়রত সাল্মান বামের তারার উপর তোমার পভুর অধিকার আছে। তেমনিভাবে তোমার এবং তোমার পরিবারেরও। অতএব প্রত্যেক অধিকার পাওনাদারকে তার অধিকার অবশ্যই দিতে হবে। ভার বেলায় হয়রত আবুদারদা' বামির কি উক্ত ঘটনা জানালে তিনি বলেনঃ

صُدَقَ سَلْمَانُ (বুখারী, হাদীস ৬১৩৯) অর্থাৎ সাল্মান ৰু সত্যই বলেছে।

হযরত আনাস্ ্রু বলেনঃ একদা তিন ব্যক্তি নবী ্র্রু এর স্ত্রীদের নিকট এসে তাঁর ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাদেরকে সে সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হলো। তারা তা সামান্য মনে করলো এবং বললোঃ নবী ্রু এর সাথে আমাদের কোন তুলনাই হয়না। তাঁর আগ-পর সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তাদের এক জন বললোঃ আমি কিন্তু যত দিন বেঁচে থাকবো সর্বদা পুরো রাত নফল নামায আদায় করবো। দ্বিতীয় জন বললোঃ আমি কিন্তু পুরো জীবন রোযা রাখবো। কখনো রোযা ছাড়বোনা। তৃতীয় জন বললোঃ আমি আদৌ বিবাহ করবোনা এমনকি কখনো মহিলাদের সংস্পর্শেও

যাবোনা। রাসূল ﷺ কে এ সম্পর্কে জানানো হলে তিনি বলেনঃ
أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَ كَذَا؟ أَمَا وَ الله إِنِّيْ لأَخْشَاكُمْ لِلَّهُ وَ أَثْقَاكُمْ لَهُ، لَكَنِّيْ أَصُوْمُ
وَ أُفْطِرُ، وَ أُصَلِّيْ وَ أَرْقُدُ، وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ
(বুখারী, হাদীস ৫০৬৩ মুসলিম, হাদীস ১৪০১)

অর্থাৎ তোমরাই কি এমন এমন বলেছো? জেনে রাখো, আল্লাহ্'র কসম! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের চাইতেও অনেক অনেক বেশি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করি। তবুও আমি কখনো কখনো রোযা রাখি। আবার কখনো রাখিনা। রাত্রে নফল নামাযও পড়ি। আবার ঘুমও যাই। বিবাহও করি। অতএব য়ে ব্যক্তি আমার আদর্শ বিমুখ হলো সে আমার উন্মত নয়।

# ঙ. পুণ্য ও শাস্তিঃ

"'হলূল" ও "ওয়াহ্দাতূল্ উজূদ্" এর দর্শন অনুযায়ী মানুষতো কিছুই নয়। বরং তার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলাই অবস্থান করছেন বলে (না'উযু বিল্লাহ্) সে যাই করুক না কেন তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায়ই করে থাকে। মানুষের না কোন ইচ্ছা আছে না অভিরুচি। যার দরুন সৃফীবাদীদের নিকট ভালো-খারাপ, হালাল-হারাম, আনুগত্য-নাফরমানি, পুণ্য ও শাস্তি বলতে কিছুই নেই। তাই তো তাদের মধ্যে রয়েছে বহু যিন্দীকৃ ও প্রচুর সমকামী। বরং তাদের কেউ কেউ তো প্রকাশ্য দিবালোকে গাধার সাথেও সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে। আবার কেউ কেউ তো প্রকাশ্য দিবালোকে গাধার সাথেও সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে। আবার কেউ কেউ তো মনে করেন, তাঁদের আর শরীয়ত মানতে হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের জন্য সব কিছুই হালাল করে দিয়েছেন। এ কারণেই অধিকাংশ সৃফীগণ জানাত ও জাহানাম নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করেছেন। বরং তাঁরা জানাত কামনা করাকে একজন সৃফীর জন্য মারাত্মক অপরাধ মনে করেন। তাঁদের চাওয়া-পাওয়া হচ্ছে, ফানা ফিল্লাহ্, গায়েব জানাও বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ এবং এটাই তাঁদের বানানো জানাত। তেমনিভাবে জাহানামকে ভয় পাওয়াও একজন সৃফীর জন্য মারাত্মক অপরাধ। কারণ, তা গোলামের

অভ্যাস; স্বাধীন লোকের নয়। বরং তাঁদের কেউ কেউ তো দান্তিকতা দেখিয়ে এমনো বলেছেন যে, আমি যদি চাই জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনকে মুখের সামান্য থুতু দিয়েই নিভিয়ে দিতে পারি। আরেক কুতুব বলেনঃ আমি যদি আল্লাহ্ তা'আলাকে লজ্জা না করতাম তা হলে মুখের সামান্য থুতু দিয়েই জাহান্নামকে জান্নাত বানিয়ে দিতাম।

হ্যরত নিযামুদ্দীন আওলিয়া তাঁর সংকলিত বাণী "ফাগুয়ায়িদুল্
ফুপ্তয়াদ্" কিতারে বলেনঃ

"কিয়ামতের দিন হযরত মা'রাফ কার্থীকে জান্নাতে যাওয়ার জন্য আদেশ করা হবে। কিন্তু তিনি তখন বলবেনঃ আমি জান্নাতে যাবো না। আপনার জান্নাতের জন্য আমি ইবাদাত করিনি। অতএব ফিরিশ্তাদেরকে আদেশ করা হবে, একে নৃরের শিকলে মজবুত করে বেঁধে টেনে হেঁচড়ে জান্নাতে নিয়ে যাও"।

(শরীয়ত ৪ তরীকৃত, পৃষ্ঠা: ৫০০)

হযরত বায়েযীদ বোস্তামী বলেনঃ জান্নাত তো বাচ্চাদের খেলনা ছাড়া আর কিছুই নয়। পাপী আবার কারা ? কার অধিকার আছে মানুষকে জাহান্নামে ঢুকাবে ?

হ্যরত রাবে'আ বস্রী সম্পর্কে বলা হয়, তিনি একদা ডান হাতে পানির পেয়ালা এবং বাম হাতে আগুনের জ্বলন্ত কয়লা নিয়ে বলেনঃ আমার ডান হাতে জানাত এবং বাম হাতে জাহানাম। অতএব আমি জানাতকে জাহানামের উপর ঢেলে দিচ্ছি। যাতে করে জানাতও না থাকে এবং জাহানামও। তাহলে মানুষ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করবে।

#### চ. কারামাতঃ

সৃষীগণ "'হলূল" ও "ওয়াহ্দাতুল্ উজুদে" বিশ্বাস করার দরুন তাঁরা মনে করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এককভাবে যা করতে পারেন তাঁরাও তা করতে পারেন। তাই তো মনে করা হয়, তাঁরা বিশ্ব পরিচালনা করেন। গাউসের নিকট রয়েছে সব কিছুর চাবিকাঠি। চার জন কুতুব গাউসেরই আদেশে বিশ্বের চার কোণ ধরে রেখেছেন। সাত জন আব্দাল গাউসেরই আদেশে বিশ্বের সাতটি মহাদেশ পরিচালনা করেন। আর নজীবগণ নিয়ন্ত্রণ করেন বিশ্বের প্রতিটি শহর। প্রত্যেক শহরে একজন করে নজীব রয়েছেন। হেরা গুহায় তাঁরা প্রতি রাত্রে একত্রিত হন এবং সৃষ্টিকুলের ভাগ্য নিয়ে খুব নিবিড়ভাবে তাঁরা চিন্তা করেন। তাঁরা জীবিতকে মারতে পারেন এবং মৃতকে জীবিত করতে পারেন। বাতাসে উড়তে পারেন এবং মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেন; অথচ কোর'আন ও হাদীসের দৃষ্টিতে এ সবগুলো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই করতে বা করাতে পারেন। অন্য কেউ নয়।

নিম্নে সৃফীদের কিছু বানানো কাহিনী উল্লেখ করা হলোঃ

১. একদা হ্যরত আব্দুল কাদের জিলানী মুরগীর তরকারি খেয়ে হাড়গুলো পাশে রেখেছেন। অতঃপর হাড়গুলোর উপর হাত রেখে বললেনঃ আল্লাহ্'র আদেশে দাঁড়িয়ে যাও। ততক্ষণাতই মুরগীটি জীবিত হয়ে গেলো।

(সীরাতে গাউস্, পৃষ্ঠা: ১৯১ শরীয়ত ৪ তরীকৃত, পৃষ্ঠা: ৪১১)

২. একদা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী জনৈক গায়কের কবরে গিয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ আমার আদেশে দাঁড়িয়ে যাও। তখন কবর ফেটে লোকটি গাইতে গাইতে কবর থেকে বের হয়ে আসলো।

(তাফরীঙ্গুল্ খা'ত্বির, পৃঠা: ১৯ শরীয়ত ৪ তরীকৃত, পৃঠা: ৪১২)

হযরত খাজা আবু ইস্হাক্ব চিশ্তী যখনই সফর করতে চাইতেন তখনই
দু' শত মানুষকে সাথে নিয়ে চোখ বন্ধ করলেই সাথে সাথে গন্তব্যস্থানে
পৌঁছে য়েতেন।

(ठा'तीरथ सामाग्निरथ हिम्ठ, পृंठा: ১৯২ मतीग्नठ ३ ठतीक्ठ, পৃंठा: ৪১৮)

৪. সাইয়েদ মাওদ্দ চিশ্তী ৯৭ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর প্রথম জানাযা মৃত বুযুর্গরা পড়েছেন। দ্বিতীয় জানাযা সাধারণ লোকেরা। অতঃপর জানাযাটি একা একা উড়তে থাকে। এ কারামত দেখে অগণিত মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

(তা'রীখে মাশায়িখে চিশ্ত, পৃঠা: ১৬০ শরীয়ত ৪ তরীকৃত, পৃঠা: ৭৪)

৫. খাজা 'উস্মান হারুনী দু' রাক'আত তাহিয়্যাতুল্ ওযু নামায পড়ে একটি ছোট বাচ্চাকে কোলে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে ঢুকে পড়লেন। উভয়ে দু' ঘন্টা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। আগুন তাদের একটি পশমও জ্বালাতে পারেনি। তা দেখে অনেক অগ্নিপূজক মুসলমান হয়ে যায়।

(ठा'तीरथ सामाशिरथ চिশ্ত, পৃষ্ঠा: ১২৪ मतीश्रठ ३ ठतीकुठ, পৃষ্ঠा: ७৭৫)

৬. জনৈকা মহিলা কাঁদতে কাঁদতে খাজা ফরীদুদ্দীন গাঞ্জে শুক্রের নিকট এসে বললোঃ রাষ্ট্রপতি আমার বেকসুর ছেলেকে ফাঁসি দিয়েছে। এ কথা শুনে তিনি নিজ সাথীদেরকে নিয়ে ওখানে পোঁছে বললেনঃ হে আল্লাহ্! যদি ছেলেটি বেকসুর হয়ে থাকে তাহলে আপনি তাকে জীবিত করে দিন। এ কথা বলার সাথে সাথেই ছেলেটি জীবিত হয়ে তাঁর সাথেই রওয়ানা করলো। তা দেখে এক হাজার হিন্দু মুসলমান হয়ে যায়।

(আস্রাক্রল আউলিয়া, পৃষ্টা: ১১০-১১১ শরীয়ত ৪ তরীকৃত, পৃষ্ঠা: ৩৭৬)

9. জনৈক ব্যক্তি হ্যরত আব্দুল কাদির জিলানীর দরবারে একজন ছেলে সন্তান ছেয়েছিলো। অতএব তিনি তাঁর জন্য দো'আ করেন। ঘটনাক্রমে লোকটির মেয়ে সন্তান জন্ম নেয়। অতএব তিনি লোকটিকে বললেনঃ তাকে ঘরে নিয়ে যাও এবং কুদরতের খেলা দেখো। যখন লোকটি ঘরে ফিরলো তখন মেয়েটি ছেলে হয়ে গেলো।

(সাফীনাতুল্ আউলিয়া, পৃঠা: ১৭ শরীয়ত ৪ তরীকৃত, পৃঠা: ২৯৯)

৮. হ্যরত আব্দুল কাদির জিলানী মদীনা যিয়ারত শেষে খালি পায়ে বাগদাদ

ফিরছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর সাথে জনৈক চোরের সাক্ষাৎ হয়। লোকটি চুরি ছাড়তে চাচ্ছিলো। অতএব লোকটি গাউসে আ'জমকে চিনতে পেরে তাঁর পায়ে পড়ে বলতে শুরু করলোঃ হে আব্দুল কাদির! আমাকে বাঁচান। তিনি তার এ অবস্থা দেখে তার উপর দয়ার্দ্র হয়ে তার ইস্লাহের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দো'আ করলেন। গায়েব থেকে আওয়াজ আসলো, তুমি চোরকে হিদায়াত করতে যাচ্ছো। তা হলে তুমি তাকে কুতুব বানিয়ে দাও। অতএব চোরটি তাঁর এক দৃষ্টিতেই কুতুব হয়ে গেলো।

(সীরাতে গাউসিয়া, পৃষ্ঠা: ৬৪০ শরীয়ত ৪ তরীকৃত, পৃষ্ঠা: ১৭৩)

৯. মিয়া ইসমাঈল লাহোরী ফজরের নামাযের পর সালাম ফেরানোর সময় ডান দিকে দয়ার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকের সকল মুসল্লী কোর'আন মাজীদের হাফিজ হয়ে য়য় এবং বাম দিকের সকল মুসল্লী কোর'আন শরীফ দেখে দেখে পড়তে পারে।

(হাদীকাতুল্ আউলিয়া, পৃঠা: ১৭৬ শরীয়ত ৪ তরীকৃত, পৃঠা: ৩০৪)

১০. খাজা আলাউদ্দীন সাবের কালীরিকে খাজা ফরীদুদ্দীন গাঞ্জে শুক্র "কালীর" পাঠিয়েছেন। এক দিন খাজা সাহেব ইমামের নামায়ের জায়গায় বসে গেলেন। লোকেরা তাতে বাধা প্রদান করলে তিনি বললেনঃ ক্যুত্বের মর্যাদা কাজীর চাইতেও বেশি। অতঃপর সবাই তাঁকে জাের করে সেখান থেকে উঠিয়ে দিলে তিনি মসজিদে নামায পড়ার জন্য কােন জায়গা পাননি। তখন তিনি মসজিদকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ সবাই সিজদাহ্ করছে। সুতরাং তুমিও সিজদাহ্ করাে। সাথে সাথে মসজিদটি ছাদ ও দেয়াল সহ ভেঙ্গে পড়লাে এবং সবাই মরে গেলাে।

(हाफ़ीकाठून बाउँनिया, शृंधा: १० गतीयठ ३ ठतीकुठ, शृंधा: ১৯৬)

🕽 🕽 . একদা কা'বা শরীফের প্রতিটি পাথর হ্যরত শায়েখ ইব্রাহীম মাত্বূলীর

চতুর্দিকে তাওয়াফ করে পুনরায় নিজ জায়গায় ফিরে আসে।

- ১২. হ্যরত ইব্রাহীম আল-আ'যাব সম্পর্কে বলা হয়, আগুনকে বেশি ভয় পায় এমন লোককে তিনি বলতেনঃ আগুনে ঢুকে পড়ে। এ কথা বলেই তিনি আগুনে প্রবেশ করে সেখানে দীর্ঘক্ষণ থাকতেন; অথচ তাঁর জামাকাপড় এতটুকুও পুড়তো না এবং তাঁর কোন ক্ষতিও হতো না। এমনিভাবে তিনি নির্ভয়ে সিংহের পিঠে চড়ে এ দিক ও দিক ঘুরে বেড়াতেন।
- >৩. হ্যরত ইব্রাহীম আল-মাজ্যৃব সম্পর্কে বলা হয়, তিনি কখনো কোন জিনিসের প্রয়োজন অনুভব করলেই তা পূরণ হয়ে যেতো। তাঁর জামাগুলো গলা কাটা থাকতো। গলাটি সঙ্কীর্ণ হলে সকল মানুষই খুব কস্টে জীবন যাপন করতো। আর গলাটি প্রশস্ত হলে সকল মানুষই খুব আরাম অনুভব করতো।
- ১৪. হ্যরত ইব্রাহীম 'উশ্বাইফীর সম্পর্কে বলা হয়, তিনি সাধারণত শহরের বাইরে গিয়ে নিচু ও গভীর জায়গায় ঘুমুতেন। বাঘের পিঠে চড়ে তিনি শহরে ঢুকতেন। পানির উপর দিয়ে তিনি হাঁটতেন। তাঁর নৌকার কোন প্রয়োজন ছিলো না।
- ইে. হ্যরত ইব্রাহীম মাত্বূলী সম্পর্কে আরো বলা হয়, তিনি যখন কোন বাগানে ঢুকতেন তখন সেখানকার সকল গাছ ও উদ্ভিদগুলো নিজেদের সকল গুণাগুণ তাঁকে ডেকে ডেকে বলতো।
- ১৬. হ্যরত ইব্রাহীম মাত্বূলী সম্পর্কে আরো বলা হয়, তিনি কখনো মিসরে জোহরের নামায পড়তেন না। একদা জনৈক মুফতী সাহেব তাঁকে তিরস্কার করেন। অতঃপর তিনি ফিলিস্তিন সফর করে দেখেন, ইব্রাহীম মাত্বূলী রামাল্লাহ্'র সাদা মসজিদে জেহরের নামায আদায় করছেন। মসজিদের ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেনঃ এ তো

#### সর্বদা এখানেই নামায পড়ে।

- ১৭. শায়েখ ইব্রাহীম 'উরয়ান সম্পর্কে বলা হয়, যখন তিনি কোন শহরে 
  ঢুকতেন তখন সেখানকার ছোট-বড়ো সবাইকে তিনি তাদের নাম ধরে 
  ডাকতেন। য়েন তিনি এখনকার দীর্ঘ দিনের বাসিন্দা। অতঃপর তিনি 
  মিয়রে উঠে উলঙ্গ অবস্থায় খুতবা দিতেন।
- ১৮. হ্যরত শায়েখ আবু 'আলী সম্পর্কে বলা হয়, তিনি ছিলেন বহু রাপী। কখনো তাঁকে সৈন্য রাপে দেখা য়েতো। আবার কখনো নেকড়ে বাঘ রাপে। কখনো হাতী রাপে। আবার কখনো ছোট ছেলের রাপে। তিনি মানুষকে মৃষ্ঠি ভরে মাটি দিলে তা স্বর্ণ বা রূপা হয়ে য়েতো।
- > ৯. হ্যরত ইউসুফ আজ্মী সম্পর্কে বলা হয়, একদা হঠাৎ তাঁর চোখ একটি কুকুরের উপর পড়ে গেলে সকল কুকুর তার পিছু নেয়। কুকুরটি হাঁটলে সেগুলোও হাঁটে। আর কুকুরটি থেমে গেলে সেগুলোও থেমে যায়। মানুষ এ ব্যাপারটি তাঁকে জানালে তিনি কুকুরটির নিকট খবর পাঠিয়ে বললেনঃ তুমি ধ্বংস হয়ে যাও। তখন সকল কুকুর কুকুরটিকে কামড়াতে শুরু করলো। অন্য দিন আরেকটি কুকুরের উপর তাঁর হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে সকল কুকুর আবার তার পিছু নেয়। তখন মানুষ কুকুরটির নিকট গেলে তাদের সকল প্রয়োজন সমাধা হয়ে য়েতো। কুকুরটি একদা রোগাক্রান্ত হলে সকল কুকুর একত্রিত হয়ে কাঁদতে শুরু করলো। তারা কুকুরটির জন্য আপসোস করতে লাগলো। একদা কুকুরটি মরে গেলে সকল কুকুর চিৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগলো। আল্লাহ্ তা'আলার ইলহামে কিছু মানুষ কুকুরটিকে দাপন করে দিলো। কুকুরগুলো যতোদিন বেঁচে ছিলো তারা উক্ত কুকুরটির যিয়ারত করতো।
- ২০. হযরত আবুল খায়ের মাগরিবী সম্পর্কে বলা হয়, তিনি একদা মদীনায় গেলেন। তিনি পাঁচ দিন যাবত কিছুই খাননি। নবী 🍇, হযরত আবু বকর

ও 'উমর (রাথিযারাত্র আন্ত্রমা) কে সালাম দিয়ে তিনি রাসূল ﷺ কে আবদার করে বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আমি আজ রাত আপনারই মেহমান। এ কথা বলে তিনি মিশ্বরের পেছনে শুয়ে পড়লেন। স্বপ্নে দেখেন স্বয়ং রাসূল ﷺ হযরত আবু বকর, 'উমর ও 'আলী ﷺ কে নিয়ে তাঁর সামনেই উপস্থিত। হযরত আলী ﷺ তাঁকে মৃদু ধাকা দিয়ে বললেনঃ উঠো, রাসূল ﷺ এসেছেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে রাসূল ﷺ এর দু' চোখের মাঝে চুমু খেলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে একটি রুটি দিলেন। যার অর্ধেক তিনি স্বপ্নে খেয়েছেন। আর বাকি অর্ধেক ঘুম থেকে উঠে নিজের হাতেই দেখতে পেলেন।

- ২১. বায়েযীদ বোস্তামী সম্পর্কে বলা হয়, তিনি এক বছর যাবত ঘুমাননি এবং পানিও পান করেননি।
- ২২. শারেখ মুহাম্মাদ আহ্মাদ ফারগালী সম্পর্কে শুনা যায়, একদা একটি কুমির মুখাইমির নাক্বীবের মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তখন সে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর নিকট আসলে তিনি বললেনঃ যেখান থেকে তোমার মেয়েটিকে কুমির ছিনিয়ে নিলো সেখানে গিয়ে উচ্চ শ্বরে ডাক দিয়ে বলবেঃ হে কুমির! ফারগালীর সাথে কথা বলে যাও। তখন কুমিরটি সাগর থেকে উঠে সোজা ফারগালীর বাড়িতে চলে আসলো। আর মানুষ তা দেখে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছিলো। তখন তিনি কামারকে বললেনঃ এর দাঁতগুলো উপড়ে ফেলো। তখন সে তাই করলো। অতঃপর তিনি কুমিরকে মেয়েটি উগলে দিতে বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মেয়েটি জীবিতাবস্থায় কুমিরের পেট থেকে বের হয়ে আসলো। তখন তিনি কুমিরটিকে এ মর্মে অঙ্গিকার করালেন যে, যতোদিন সে বেঁচে থাকবে কাউকে আর এ এলাকা থেকে ছিনিয়ে নিবে না। তখন কুমিরটি কাঁদতে কাঁদতে সাগরের দিকে নেমে গেলো।

- ২৩. শায়েখ আব্দুর রহীম ক্বান্নাভী সম্পর্কে বলা হয়, একদা তাঁর বৈঠকে আকাশ থেকে একটি মূর্তি নেমে আসলো। কেউ চিনলো না মূর্তিটি কি ? ক্বান্নাভী সাহেব কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মাথাটি নিচু করে রাখলেন। অতঃপর মূর্তিটি উঠে গেলো। লোকেরা এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ একজন ফিরিশ্তা দোষ করে বসলো। তাই সে আমার নিকট সুপারিশ কামনা করলো। আমি সুপারিশ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা কবল করেন। অতঃপর ফিরিশ্তাটি চলে গেলো।
- ২৪. সাইয়েদ আহ্মাদ স্বাইয়াদী সম্পর্কে বলা হয়, তিনি যখনই নদীর পাড়ে যেতেন তখন নদীর মাছগুলো তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়তো। কোন মরুভূমি দিয়ে তিনি চলতে থাকলে সকল পশু তাঁর পায়ে গড়াগড়ি করতো। এমনকি তাঁর স্বাভাবিক চলার পথেও রাস্তার দু' পার্শ্বে পশুরা তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে য়েতো।
- তাঁর সম্পর্কে আরো বলা হয়, তিনি একটি সিজ্দায় পূর্ণ একটি বছর কাটিয়ে দিলো। একটি বারের জন্যও তিনি সিজ্দাহ্ থেকে মাথাটি উঠাননি। যার দরুন তাঁর পিঠে গাস জন্মে গেলো।
- ২৫. সাইয়েদ বাদাভী সম্পর্কে বলা হয়, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তিনটি দো'আ করেন। যার মধ্যে দু'টি দো'আ আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেছেন। আরেকটি দো'আ কবুল করেনেনি। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ মর্মে দো'আ করেছেন যে, কেউ যদি তাঁর কবর যিয়ারত করে তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তার ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে যে কোন সুপারিশ কবুল করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তা কবুল করলেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ মর্মেও দো'আ করেছেন যে, কেউ যদি তাঁর কবর যিয়ারত করে তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাকে একটি হজ্জ ও একটি 'উমরাহ্'র পূর্ণ সাওয়াব দেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাও কবুল

করলেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ মর্মেও দো'আ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাঁকে জাহান্নামে প্রবেশ করান। আল্লাহ্ তা'আলা কিন্তু তা কবুল করলেন না। লোকেরা এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ আমি যদি জাহান্নামে ঢুকে গড়াগড়ি করি তা হলে জাহান্নাম সবুজ বাগানে পরিণত হবে। আর আল্লাহ্ তা'আলার তো এ অধিকার অবশ্যই রয়েছে যে, তিনি কাফিরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে তাদের যথাযথ শান্তির ব্যবস্থা করবেন।

আরো জানার জন্য দেখতে পারেন,

(बाज-जावाकाजून-कूवता'/भा'तानी)

### ছ. জা'হির ও বা'তিনঃ

সৃফীদের আক্বীদা-বিশ্বাস কোর'আন ও হাদীসের সরাসরি বিরোধী হওয়ার দরুন মানুষ যেন সেগুলো বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে পারে সে জন্য তারা বা'তিন শব্দের আবিষ্কার করে। তারা বলেঃ কুর'আন ও হাদীসের দু' ধরনের অর্থ রয়েছে। একটি জা'হিরী। আরেকটি বা'তিনী এবং বা'তিনী অর্থই মূল ও সঠিক অর্থ। তারা এ বলে দৃষ্টান্ত দেয় যে, জা'হিরী অর্থ খোসা বা খোলসের ন্যায় এবং বা'তিনী অর্থ সার, মজ্জা ও মূল শরীরের ন্যায়। জা'হিরী অর্থ আলিমরা জানে। কিন্তু বা'তিনী অর্থ শুধু ওলী-বুযুর্গরাই জানে। অন্য কেউ নয় এবং এ বা'তিনী জ্ঞান শুধুমাত্র কাশ্বুন, মুরাক্বাবাহু, মুশাহাদাহু, ইল্হাম অথবা বুযুর্গদের ফয়েয় বা সুদৃষ্টির মাধ্যমেই অর্জিত হয়। আর এ গুলোর মাধ্যমেই তারা শরীয়তের মনমতো অপব্যাখ্যা দিয়ে থাকে।

যেমনঃ তারা কোর'আন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেঃ

﴿ وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ﴾ ('হিজ্র: ৯৯) অর্থাৎ তুমি তোমার প্রভুর ইবাদাত করো এক্বীন বা মা'রিফাত হাসিল হওয়া পর্যন্ত। যখন মা'রিফাত হাসিল হয়ে যাবে তথা আল্লাহ্ তা'আলাকে চিনে যাবে তখন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও তিলাওয়াতের কোন প্রয়োজন হবেনা। অথচ মূল অর্থ এই যে, তুমি তোমার প্রভুর ইবাদাত করো মৃত্যু আসা পর্যন্ত। তেমনিভাবে তারা নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেঃ

> ﴿ وَ قَضَى رَبُّكَ أَنْ لاَ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ (বানী ইস্রাঈল : ২৩)

অর্থাৎ তোমরা যারই ইবাদাত করোনা কেন তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত হিসেবেই গণ্য করা হবে। ব্যক্তি পূজা, পীর পূজা, কবর পূজা ও মূর্তি পূজা সবই আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত। প্রকাশ্যে অন্য কারোর ইবাদাত মনে হলেও তা তাঁরই ইবাদাত হিসেবে গণ্য করা হবে। অথচ মূল অর্থ এই যে, আপনার প্রভু এ বলে আদেশ করেছেন যে, তোমরা তিনি (আল্লাহ্) ছাড়া অন্য কারোর ইবাদাত করবেনা।

তারা কালিমায়ে তাওহীদের অর্থ করতে গিয়ে বলে থাকে, দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্। তিনি ভিনু অন্য কিছু কল্পনাই করা যায়না। সূফীরা কোন হালাল বস্তুকে হারাম এবং হারাম বস্তুকে হালাল করার জন্য বা'তিন শব্দ ছাড়াও আরো কিছু পরিভাষা আবাষ্কাির করেছে যা নিম্নরূপঃ "অবস্তু", "জযবা", "পাগলামি", "মন্ততা", "চতনা" ও "অবচেতনা"। তারা আরো বলেঃ ঈমান বলতে আল্লাহ্ তা'আলার খাঁটি প্রেমকে বুঝানো হয়। আর নকল প্রেম ছাড়া খাঁটি প্রেম কখনো অর্জিত হয়না। তাই তারা নকল প্রেমের সকল উপকরণ তথা নাচ, গান, বাদ্য, সুর, তাল, মদ, গাঁজা, রূপ-সৌন্দর্য ও প্রেমের কাহিনী শুনে মন্ত হওয়াকে হালাল মনে করে।

# ৫. হিন্দু ধর্মঃ

খ্রিস্টপূর্ব পনেরো শত বছর আগে আর্যরা মধ্য এশিয়া থেকে এসে "সিন্ধু"

তথা "হড়প্পা" ও "মহেজুদাড়ু" এলাকায় বসবাস শুরু করে। তখন এ সকল এলাকাকে উপমহাদেশের সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হতো। হিন্দুদের প্রথম গ্রন্থ "ঋগ্নেদ" এ আর্যদেরই লেখা। যা ওদের দেব-দেবীদের সম্মানগাথায় পরিপূর্ণ। এখান থেকেই হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি।

(আর্য শাম্বের ভূমিকা, পৃষ্ঠা: ৫৯)

এ ছাড়াও খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শত বছর আগে উপমহাদেশে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রচলন ছিলো। অতএব নিশ্চিতভাবে এ কথা বলা যায় যে, আড়াই বা সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্ব থেকে এ উপমহাদেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, চাল-চলন ও ধর্মে-কর্মে উক্ত ধর্মমতগুলো অবর্ণনীয় প্রভাব বিস্তার করে চলছে।

উক্ত তিনটি ধর্ম "ওয়াহ্দাতুল্ উজ্দ্" ও "'হ্ল্লে" বিশ্বাস করতো। বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা গৌতম বৃদ্ধকে আল্লাহ্ তা'আলার অবতার বলে মনে করে তার মূর্তি পূজা করে। জৈন ধর্মের অনুসারীরা মহাবীরের মূর্তি ছাড়াও সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গাছ, পাথর, নদী, সাগর, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদির পূজা করে। হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা নিজ ধর্মের বড় বড় ব্যক্তিদের (পুরুষ-মহিলা) মূর্তি ছাড়াও পূর্বোক্ত বস্তুগুলোর পূজা করে। তাদের পূজার বস্তুগুলোর মধ্যে বলদ, গাভী, হাতি, সিংহ, সাপ, ইঁদুর, শুকর, বানরের মূর্তিও রয়েছে। এমনকি তারা পুরুষ বা মহিলার লজ্জাস্থান পূজা করতেও দ্বিধা করেনা। তারা শিবজী মহারাজের পুরুষাঙ্গ এবং শক্তিদেবীর স্ত্রী লিঙ্গ পূজা করে তাদের প্রতি ভক্তি-সম্মান প্রদর্শন করে।

ধর্ম তিনটির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পর আমরা এখন হিন্দু ধর্মের কিছু আচার-অনুষ্ঠানের কথা আলোচনা করতে যাচ্ছি। যাতে আপনারা বুঝতে পারবেন যে, উপমহাদেশে শির্ক ও বিদ্'আত বিস্তারে হিন্দু ধর্মের কতটুকু প্রভাব রয়েছে। ক. হিন্দু ধর্মের ইবাদাত ও তপস্যা পদ্ধতিঃ

হিন্দু ধর্মের শিক্ষানুযায়ী তার অনুসারীরা পরকালের মুক্তি ও শান্তির জন্য

জঙ্গলে বা গিরি গুহায় বসবাস করতো। তারা নিজ শরীরকে হরেক রকমের কষ্ট দেয়ায় সর্বদা ব্যস্ত থাকতো। গরম, ঠাজা, বৃষ্টি ও বালুকাময় জমিনে উলঙ্গ শরীরে থাকাকে তারা পবিত্র তপস্যা বলে বিশ্বাস করতো। নিজকে পাগলের ন্যায় কষ্ট দিয়ে, উত্তপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উপর উপুড় হয়ে, টাটানো সূর্যতাপে উলঙ্গ শরীরে বসে, কাঁটার উপর শুয়ে, গাছের ডালে ঘন্টার পর ঘন্টা ঝুলে অথবা মাথার উপর উভয় হাত দীর্ঘক্ষণ উঁচিয়ে রেখে অনুভৃতিহীন করে বা শুকিয়ে কাঁটা বানিয়ে তপস্যা করতো। এ শারীরিক কষ্ট ছাড়াও তারা নিজ মিস্তম্ব এবং রহুকে কষ্ট দেয়া নাজাতের কাজ বলে মনে করতো। এ কারণেই হিন্দুরা মানব জনপদের বাইরে একা একা ধ্যান করতো। তাদের কেউ কেউ আপে-ঝাড়ে কয়েক জন একত্রে মিলে বসবাস করতো। আবার কেউ কেউ ভিক্ষার উপর নির্ভর করে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতো। কেউ কেউ উলঙ্গ থাকতো। আবার কেউ কেউ লেখিট পরতো। পুরো ভারত ঘুরলে এখনো আপনি জঙ্গল, নদী ও পাহাড়ে অনেক জটাধারী, উলঙ্গ ও ময়লাযুক্ত সাধুর সাক্ষাৎ পাবেন। সাধারণ হিন্দু সমাজে এদেরকে আবার পূজাও করা হয়।

(আর্য শাম্বের ভূমিকা, পৃষ্ঠা: ৯৯)

রহানী শক্তি ও সংযম অর্জনের জন্য "য়োগ সাধন" নামক তপস্যার এক অভিনব পদ্ধতিও হিন্দু সমাজে আবিষ্কৃত হয়েছিলো। যে পদ্ধতি হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সকলেই সমভাবে পালন করতো। এ পদ্ধতি অনুযায়ী য়োগী ব্যক্তি এতো বেশি সময় পর্যন্ত নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখতো যে তা দেখে মনে হতো, সে মরে গেছে। এমনকি তখন হাদকস্পনও বুঝা যেতোনা। গরম-ঠাজ তাদের উপর সামান্টুকুও প্রভাব বিস্তার করতে পারতোনা। যোগী ব্যক্তি উক্ত সাধনার কারণে অনেক দিন পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে পারতো।

(আর্য শাম্বের ভূমিকা, পৃষ্ঠা: ১২৯)

যোগ সাধনের এক ভয়ানক চিত্র এই যে, সাধু ও যোগীরা ফুলকি ঝরা জ্বলন্ত

কয়লার উপর হেঁটে যেতো। অথচ তাদের পা একটুও জ্বলতোনা। এ ছাড়া ধারালো ফলক বিশিষ্ট খঞ্জর দিয়ে এক গণ্ড থেকে আরেক গণ্ড পর্যন্ত, নাকের উভয় অংশ এবং উভয় ঠোঁট এপার ওপার চিঁড়ে দেয়া, ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকা, তরতাজা কাঁটা এবং ফলক বিশিষ্ট কয়লার উপর শুয়ে থাকা, দিন-রাত উভয় পা অথবা এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা, এক পা অথবা এক হাতকে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত অকেজো রাখা যাতে তা শুকিয়ে যায়, লাগাতার উল্টোভাবে ঝুলে থাকা, পুরো জীবন অথবা বর্ষাকালে উলঙ্গ থাকা, পুরো জীবন বিবাহ না করে সন্যাসী সেজে থাকা, নিজ পরিবারবর্গ ছেড়ে একা উঁচু গিরি গুহায় ধ্যানে মগ্র থাকাও যোগীদের ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত।

(আর্য শাম্বের ভূমিকা, পৃষ্ঠা: ১৩০)

হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে যাদু-মন্ত্রের মাধ্যমেও ইবাদাত করা হয়। এ জাতীয় ইবাদাতে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে তান্ত্রিক বলা হয়। এরা জ্ঞান-ধ্যানকে পরকালের নিম্কৃতির বিশেষ কারণ বলে মনে করে। পুরাণ বেদীয় আলোচনায় পাওয়া যায় যে, সাধুরা যাদু ও নিম্ন কর্মে লিপ্ত থাকতো। এ দলের লোকেরা কড়া নেশাকর মদ্য পান করা, গোস্ত এবং মাছ খাওয়া, অস্বাভাবিক যৌন কর্ম করা, নাপাক বস্তু সামগ্রীকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের নামে মানব হত্যা করার মতো নিকৃষ্ট কাজও ইবাদাত হিসেবে পালন করতো।

(আর্য শাম্বের ভূমিকা, পৃষ্ঠা: ১১৭)

### খ. হিন্দু বুযুর্গদের অলৌকিক ক্ষমতাঃ

মুসলমানদের মধ্যে যেমন গাউস, কুতুব, নাজীব, আব্দাল, ওলী, ফকির, দরবেশকে বড় বড় বুযুর্গ ও অলৌকিক ক্ষমতার উৎস বলে মনে করা হয় তেমনিভাবে হিন্দুদের মধ্যে মুনি, ঋষি, মহাত্মা, অবতার, সাধু, সন্ত, যোগী, সন্মাসী, শান্ত্রীকেও বড় বড় বুযুর্গ এবং অলৌকিক ক্ষমতার উৎস বলে মনে করা হয়। হিন্দুদের পবিত্র কিতাবাদির ভাষ্যানুযায়ী এ সকল বুযুর্গরা গত,

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলতে পারে। জান্নাতে দৌড়ে যেতে পারে। দেবতাদের দরবারে তাদের বিশেষ সম্মান রয়েছে। তারা এমন যাদুশক্তি রাখে যে, মনে চাইলে দুনিয়ার পাহাড়গুলোকে এক নিমিষে উঠিয়ে নিয়ে নদীতে ফেলে দিতে পারে। নিজ শত্রুকে চোখের পলকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিতে পারে। ঋতুগুলোকে এলোমেলো করে দিতে পারে। এরা খুশি হলে পুরো শহরকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। ধন-দৌলত বাড়িয়ে দিতে পারে। দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচাতে পারে। শত্রুর আক্রমণ নস্যাৎ করে দিতে পারে।

(আর্য শাম্লের ভূমিকা, পৃঠা: ৯৯-১০০)

তাদের ধারণা মতে মুনি এমন পবিত্র ব্যক্তি যে কোন কাপড় পরেনা। বায়ুকে পোশাক মনে করে। চুপ থাকাই তার খাদ্য। সে বাতাসে উড়তে পারে। এমনকি পাখিদেরও অনেক উপরে যেতে পারে। মানুষের সকল লুক্কায়িত কথা বলতে পারে। কারণ, তারা এমন পানীয় পান করে যা সাধারণ মানুষের জন্য বিষ সমত্লা।

(আর্য শাম্বের ভূমিকা, পৃষ্ঠা: ৯৮)

শিবজীর ছেলে লর্ড গনেশ সম্পর্কে ধারণা করা হয়, সে ইচ্ছে করলে যে কোন সমস্যা দ্রীভৃত করতে পারে। ইচ্ছে করলে কারোর জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। উক্ত কারণেই হিন্দুদের যে কোন ছেলে পড়ার বয়সের হলে তাকে সর্বপ্রথম গনেশের পূজাই শিক্ষা দেয়া হয়।

(রোজনামায়ে সিয়াসাত: কালাম, ফিক্র ৪ নযর ; তারিখঃ ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ হায়দারাবাদ, ভারত)

### গ. হিন্দু বুযুর্গদের কিছু কারামাতঃ

হিন্দুদের পবিত্র কিতাব সমূহে তাদের বুযুর্গদের অনেক অনেক কারামাতের সংবাদ পাওয়া যায়। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি কারামাত সবার সম্মুখে তুলে ধরছি।

- ১. হিন্দুদের ধর্মীয় পুস্তক রামায়ল রাম ও রাবলের লম্বা ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। রাম নিজ স্ত্রী সীতাকে নিয়ে জঙ্গলে বসবাস করতো। লঙ্কার রাজা রাবণ তার স্ত্রীকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেলো। রাম হনুমানের সহয়োগিতায় কঠিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর নিজ স্ত্রীকে ফেরত পায়। কিন্তু রাম এরপর তার স্ত্রীকে তাদের পবিত্র বিধি-বিধানানুয়ায়ী পরিত্যাগ করে। সীতা তা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার জন্য আগুনে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু অগ্নি দেবতা আগুনকে নিবে যাওয়ার আদেশ করলেন। সুতরাং সীতা জ্বলন্ত আগুন থেকে সৃষ্থ বের হয়ে আসলো।
- ২. একদা বৌদ্ধ ধর্মের ভক্শু দরবেশ একটি অলৌকিক কাও দেখালেন। তিনি একটি পাথর থেকে একই রাতে হাজার শাখা বিশিষ্ট একটি আম গাছ তৈরী করেন।

(আর্য শাম্বের ভূমিকা, পৃঠা: ১১৬-১১৭)

৩. কামদেব, কামদেবী ও তাদের বিশেষ বন্ধু বসন্তের খোদা যখন পরস্পর খেলাধুলা করতো তখন কামদেব নিজের ফুলের তীর দিয়ে শিবদেবের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করতো এবং শিবদেব নিজের তৃতীয় চক্ষু দিয়ে সে তীরগুলোর উপর দৃষ্টি দিতেই তা নির্বাপিত মাটির ন্যায় ভস্ম হয়ে য়েতো। এভাবে শিবদেব সব ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতো। কারণ, তার কোন শরীর ছিলোনা।

(আর্য শাম্বের ভূমিকা, পৃষ্ঠা: ১০)

8. হিন্দুদেব লর্ড গনেশের পিতা শিবজী সম্পর্কে বলা হয়, লর্ড শিব পার্বতী দেবীকে গোসলের সময় গোসলখানায় ঢুকে কয় দিতো। তাই পার্বতী দেবী (শিবের স্ত্রী) এ ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একদা এক মানব মূর্তি তৈরী করে তার মধ্যে জীবন দিয়ে গোসলখানার গেইটে প্রহরী হিসেবে বসিয়ে দিলো। অতঃপর অন্য দিনের মতো শিবজী পার্বতীকে কয় দেয়ার

জন্য গোসলখানার দিকে রওয়ানা করলো। শিবজী গোসলখানায় ঢুকতে চাইলে প্রহরী মানব মূর্তি সুন্দর ছেলেটি তার পথ রুদ্ধ করে দেয়। শিবজী ক্রদ্ধ হয়ে ত্রিশূল দিয়ে ছেলেটির মাথা কেটে দেয়। পার্বতী দেবী এতে অসম্ভুষ্ট হলে শিবজী তার কর্মচারীদেরকে অতি তাড়াতাড়ি যে কারোর একটি মাথা কেটে নিয়ে আসার জন্য আদেশ করলো। কর্মচারীরা তড়িঘড়ি একটি হাতীর মাথা কেটে নিয়ে আসলে শিবজী ছেলেটির ধড়ের সাথে হাতীর মাথা লাগিয়ে তাতে জীবন দিয়ে দিলো। পার্বতী দেবী তাতে খুব খুশি হলো।

(রোজনামায়ে সিয়াসাত: কালাম, ফিক্র ও নযর ; তারিখঃ ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ হায়দারাবাদ, ভারত)

হিন্দু ধর্মের কিছু শিক্ষাদীক্ষা শুনার পর আপনারা এ কথা ভালোভারেই ব্বতে পেরেছেন যে, সৃফীদের আকীদা-বিশ্বাস, শিক্ষাদীক্ষা হিন্দু ধর্ম কর্তৃক কতটুকু প্রভাবিত হয়েছে। "ওয়াহ্দাতুল্ উজ্দ্" ও "'ভ্লূল" এর বিশ্বাস একই। ইবাদাত ও তপস্যা পদ্ধতি একই। বুযুর্গদের অলৌকিক ক্ষমতা একই। বারামাতও একই। ব্যবধান শুধু নামেরই। অন্য কিছুর নয়।

উক্ত আলোচনার পর যখন আমরা শুনবো যে, ভারতের অমুক পীর বা ফকিরের মুরীদ হিন্দুও ছিলো এবং অমুক মুসলমান হিন্দু সাধু ও যোগীর জ্ঞান-ধ্যানে অংশ গ্রহণ করেছে তখন আমাদের আশ্চর্যের কিছুই থাকবেনা।

বলা হয়, হাফিয গোলাম কাদির নিজ যুগের একজন গাউস ও কুতুব ছিলেন। তাঁর রহানী ফয়েয প্রত্যেক বিশেষ অবিশেষের জন্য এখনো চালু রয়েছে। এ কারণেই হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান তথা প্রত্যেক দল ও ধর্মের লোক তাঁর কাছ থেকে ফয়েয হাসিল করতো।

(রিয়াযুস্ সা'লিকীন, পৃঠা: ২৭২ শরীয়ত ৪ তরীকৃত, পৃঠা: ৪৭৭) পীর স্বাদ্রুদ্দীন ইস্মাঈলী ভারতে এসে নিজের নাম শাহ্দেব রাখলেন এবং জনগণকে বললেনঃ বিষ্ণুর দশম অবতার হ্যরত 'আলী 🐵 এর ছবিতে প্রকাশ প্রেছে। তার অনুসারী সৃফীরা মুহাম্মাদ্ 🕮 এবং 'আলী ఉ এর প্রশংসায় ভজন গাইতো।

(रॅंगलाभी मृकीवार्फ रॅंगलाभ विद्वाधी मृकीवार्फत मर्शमून, पृठा: ७২-७७)

### ৬. এ যুগের প্রশাসকবর্গঃ

পাক-ভারতে শির্ক ও বিদ'আত প্রচলনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেকেই এ কথা বলে থাকেন যে, ভারতবর্ষে ইসলাম সোঁছে প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষ ভাগে। যখন হ্যরত মুহাম্মদ বিন্ ক্বাসিম (রাহিমাহ্লাহ) ৯৩ হিজরী সনে সিন্ধু বিজয় করেন। সে সময় তিনি ও তাঁর সৈন্যরা ভারত থেকে তড়িঘড়ি চলে গিয়েছিলেন বলে কোর'আন ও হাদীস নির্ভরশীল খাঁটি ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ করতে পারেনি। দ্বিতীয়তঃ ইসলামের এ দা'ওয়াত খুব সীমিত পরিসরে ছিলো বলে মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু ও মুশ্রিকদের রীতি-নীতি চালু রয়েছে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণানুযায়ী এ কথা সঠিক নয়। বরং হ্যরত 'উমর ফারাক্ব ক্র এর যুগেই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে ইসলাম প্রবেশ করে। হ্যরত 'উমর ফারাক্ব ও হ্যরত 'উসমান (রাথিয়াল্লাভ্ আন্ত্মা) এর যুগে ইসলামী খিলাফতের অধীনে যে যে এলাকাগুলো ছিলো তত্মধ্যে শাম (বৃহত্তর সিরিয়া), মিশর, ইরাক, ইয়েমেন, তুর্কিস্তান, সমরকন্দ, বুখারা, তুরস্ক, আফ্রিকা এবং হিন্দুস্তানের মালাবার, মালদ্বীপ, চরণদ্বীপ, গুজরাত ও সিন্ধু এলাকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সে যুগে ভারতে আসা সাহাবাদের সংখ্যা ২৫, তাবিয়ীর সংখ্যা ৩৭ এবং তাব্য়ে তাবিয়ীনের সংখ্যা ১৫ জন ছিলো।

(ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার, গাজী আজীজ)

অতএব বলতে হরে, প্রথম হিজরী শতাব্দীর শুরুতেই ভারতবর্ষে খাঁটি ইসলাম পৌঁছে গেছে।

তবে ঐতিহাসিক একটি নিশ্চিত সত্য এই য়ে, যখনই কোন ঈমানদার ব্যক্তি

ক্ষমতায় আরোহণ করে তখনই ইসলামের প্রচার-প্রসার ও মর্যাদা-সম্মান বৃদ্ধি পায়। উক্ত কারণেই হ্যরত মুহাম্মদ বিন্ ক্বাসিমের পর সুলতান সবক্তগীন, সুলতান মাহমূদ গজনভী, সুলতান শিহাবৃদ্দীন মুহাম্মদ গুরীর যুগে (৯৮৬-১১৭৫ খ্রিঃ) ভারত উপমহাদেশে ইসলাম একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিলো। ঠিক এর বিপরীতেই যখন কোন মুল্'হিদ্ ও বেদ্বীন ব্যক্তি ক্ষমতায় আরোহণ করে তখন ইসলাম তারই কারণে লাঞ্ছিত ও পশ্চাৎপদ হতে বাধ্য। ভারত উপমহাদেশে এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে আকবরী যুগ। সে যুগে সরকারীভাবে মুসলমানদের জন্য কালিমা ঠিক করে দেয়া হলোঃ

### لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَكْبَرُ خَلَيْفَةُ الله

অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই। আকবর বাদশাহ্ আল্লাহ্'র খলীফা। সে যুগে আকবরের দরবারে তার সম্মুখে সিজদাহ্ করা হতো, নবুওয়াত, ওহী, হাশর-নশর, জান্লাত-জাহান্লাম নিয়ে ঠাট্টা করা হতো। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রকাশ্যভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করা হতো। সে যুগে সুদ, জুয়া, মদ ইত্যাদি হালাল করে দেয়া হয়েছিলো। শুকরকে পবিত্র পশু বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিলো। হিন্দুদের সন্তুষ্টির জন্য গরুর গোস্তকে হারাম করে দেয়া হয়েছিলো। দেয়ালী, রাখি, দশাবতার, পূর্ণিমা, শিবরাত্রির মতো হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানগুলো সরকারীভাবে পালন করা হতো।

#### (जिसान नवारान, शृका: ४०)

বর্তমান যুগের প্রশাসকরাও ইসলামের খিদমতের নামে শির্ক ও বিদ্'আত বিস্তারে বিপুল সহযোগিতা করে যাচছে। পীর ফকিরদের প্রতি অঢেল ভক্তি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হচ্ছে। তাদের মাযারগুলো রক্ষণাবেক্ষণের ইসলাম বিধ্বংসী মুবারক দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে। শুধু এতেই ক্ষান্ত নয়। বরং দু' একটি রাজনৈতিক দল ছাড়া প্রত্যেক ছোট-বড় রাজনৈতিক দলেরই এক একজন

নির্দিষ্ট পীর সাহেব রয়েছেন। যাঁরা তাদেরকে নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে শির্ক ও বিদ্'আতের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেক জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে প্রতিটি দলই নিজ নিজ পীর সাহেবের দরবারে গিয়ে তাঁদের দো'আ ও বরকত হাসিল করে থাকে। আর যাঁদের নিজস্ব কোন পীর সাহেব নেই তারাও পীর ধরাকে ভালো চোখেই দেখে থাকেন। অথচ পীর ও ফকিররা বিশ্বের বুকে ইসলামের নামে এতো কঠিন কঠিন শির্ক ও বিদ্'আত চালু করেছে যা অন্য কোন মানুষ কর্তৃক সম্ভব হয়নি।

### ৭. প্রচলিত ওয়ায মাহ্ফিলঃ

আমাদের দেশের সাধারণ ওয়ায মাহ্ফিলগুলোও শির্ক এবং বিদ্'আত বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ, কোর'আন ও হাদীস নির্ভরশীল ওয়ায়ের সংখ্যা খুবই কম। গণা কয়েকজন ছাড়া যে কোন ওয়ায়িয কোর'আন ও হাদীস সম্পর্কে আলোচনা না করে বরং বুযুর্গদের নামে বানানো কাহিনী বলতে খুবই পছন্দ করেন। যে গুলোর অধিকাংশই শির্ক ও বিদ্'আত নির্ভরশীল। পীর সাহেবদের ওয়ায মাহফিলের তো কোন কথাই নেই। তা তো শির্ক ও বিদ্'আতের বিশেষ আডডাই বলা চলে। তাতে শির্ক ও বিদ্'আতের সরাসরি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাই এক বাক্যে বলা চলে, বর্তমান যুগে কোর'আন ও হাদীস নির্ভরশীল ওয়ায়ের খুবই অকাল।

### ৮. প্রচলিত তাবলীগ জামাতঃ

বর্তমান যুগের তাবলীগ জামাতও শির্ক এবং বিদৃ'আত বিস্তারে কম ভূমিকা রাখছেনা। বরং তা ওয়ায মাহফিল চাইতেও আরো ভয়য়য়র। কারণ, ওয়ায মাহফিল তো সাধারণত আলিমরাই করে থাকেন। যদিও কেউ নামধারী আলিম হোকনা কেন। কোন গণ্ড মূর্খ ওয়ায মাহফিল করতে সাহস পায়না। তবে জনাব ইলিয়াস সাহেব আবিষ্কৃত তাবলীগ জামাত মূর্খদের নসীব ভালোভাবেই খুলে দিয়েছে। কারণ, যে কোন গণ্ড মূর্খ যে কোন কথা

"মুরুব্বীরা বলেছেন" বলে ইসলামের নামে চালিয়ে দিতে পারে। কেউ তাতে কোন বাধা দিচ্ছেনা। মুর্খদেরকে দাওয়াতী কাম শিক্ষা দেয়ার নামে ধর্মীয় ব্যাপারে কথা বানানোর খুব শক্ত তা'লীম দেয়া হচ্ছে। অথচ রাসূল 🕮 নিজ উন্মতকে সুস্পষ্টভাবেই সতর্ক করে বলেনঃ

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

(বুখারী, হাদীস ১০৭, ১১০, ১২৯১, ৩৪৬১, ৬১৯৭) অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইচ্ছে করে আমার উপর মিথ্যে বলেছে (আমার নামে এমন কথা বলেছে যা আমি বলিনি) সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নেয় (সে জাহান্নামী)।

এ ছাড়া তারা "তাবলীগী নেসাব" বা "ফাযায়িলে আ'মাল" নামে যে কিতাবগুলো নিয়মিতভাবে মানুষকে পড়ে পড়ে শুনাচ্ছে সেগুলোকে শির্ক, বিদ্'আত ও কেচ্ছা-কাহিনীর কিতাব বললেই চলে। এ কিতাবগুলো তাবলীগীদেরকে কেচ্ছা নির্ভরশীল একটি জামাতে পরিণত করেছে। এ ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। যা শির্ক ও বিদৃ'আতে ভরপুর।

### সূচনাঃ

সকল ইবাদাত তা যাই হোকনা কেন তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই। অন্য কারোর জন্য নয়। সে যে কেউই হোকনা কেন। এ স্বীকৃতিটুকুই আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রতি দিন প্রতি নামায়ের প্রতি রাক্'আতে এবং প্রতি বৈঠকেই দিয়ে থাকি। এ তাওহীদী চেতনাটুকু যেন সর্বদা সকলের অন্তরে জাগরাক থাকে যাতে করে তা সকলের বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হয়ে যায় সে জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি দিনই বহুবার করে প্রতি বান্দাহ্'র মুখ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে এ গুরুত্বপূর্ণ স্বীকারোক্তিটুকু আদায় করে ছাড়ছেন। হায়! আমরা যদি তা বুঝতে পারতাম।

সূরা ফা'তিহার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা যে বাক্যটি প্রতি দিন আমাদের মুখ

#### থেকে স্বীকার করিয়ে নিচ্ছেন তা হচ্ছেঃ

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ (ফাতি'হা : ৫)

অর্থাৎ আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাসউদ্ 🚲 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমরা রাসূল জ্র এর পেছনে নামায পড়ার সময় বলতামঃ আল্লাহ্ তা'আলার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অমুকের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তখন একদা রাসূল 🍇 আমাদেরকে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা। তাঁর জন্য শান্তি কামনা করার কোন মানে হয়না। তাই তোমরা যখন নামায়ে বসবে তখন বলবেঃ

### ... التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ ... (सुत्रलिस, হাদীস ৪০২)

অর্থাৎ সকল মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য।অন্য কারোর জন্য নয়।

সুতরাং যে কোন ইবাদাত তা যত সামান্যই হোকনা কেন তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা যাবেনা এবং তা অন্য কারোর জন্য ব্যয় করার নামই শির্ক।

শির্ক একটি মহা পাপ, বড় যুলুম ও মারাত্মক অপরাধ। যাকে রাসূল ﷺ
নিজ ভাষায় সর্বনাশা ব্যাধি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ 🕸 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

اجْتَنبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ الله! وَ مَا هُنَّ؟ قَالَ: الشَّرْكُ بِـــالله ، وَ اَلسِّحُرُ، وَ قَتْلُ النَّبَا، وَ أَكْسُلُ مَـــالُ

الْيَتِيْمِ، وَ التَّوَلِّيْ يَوْمُ الرَّحْف، وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ ( (রুখারী, হাদীস ২৭৬৬, ৬৮৫৭ মুসলিম, হাদীস ৮৯) অর্থাৎ তোমরা বিধ্বংসী সাতি গুনাহ্ থেকে বিরত থাকো। সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! ওগুলো কি? রাসূল ﷺ বললেনঃ সেগুলো হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক বা অংশীদার করা, যাদু আদান-প্রদান, অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীম-অনাথের সম্পদ ভক্ষণ, সম্মুখ্যুদ্ধ থেকে পলায়ন ও সতী-সাধ্বী মু'মিন মহিলাদের ব্যাপারে কুৎসা রটানো।

আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা (তা প্রতিপালন, উপাসনা, আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর যে কোনটিরই ক্ষেত্রে হোকনা কেন) নিঃসন্দেহে তা সকল গুনাহ্'র শীর্ষে অবস্থিত।

হ্যরত আবু বাক্রাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী 🕮 ইরশাদ করেনঃ ... أَلاَ أُنْبُنُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلاَتًا ، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ ... (বুখারী, হাদীস ২৬৫৪, ৫৯৭৬ মুসলিম, হাদীস ৮৭)

অর্থাৎ আমি কি তোমাদেরকে সর্ববৃহৎ গুনাহ্'র কথা বলবো না? রাসূল ﷺ
এ কথাটি সাহাবাদেরকে তিন বার জিজ্ঞাসা করেছেন। সাহাবারা বললেনঃ হাঁ,
বলুন হে আল্লাহ্'র রাসূল! রাসূল ﷺ বললেনঃ তা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার
সাথে কাউকে শরীক করা।...

শির্ক বলতেই তা সকল ধরনের আমলকে একেবারেই বিনষ্ট করে দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ তারা (নবীগণ) যদি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করতো তাহলে তাদের সকল আমল পণ্ড হয়ে যেতো। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ لَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ، لَتِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُــكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِوِيْنَ ﴾

(যুমার : ৬৫)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তুমি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি এ ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তুমি যদি শির্ক করো তা হলে নিশ্চয়ই তোমার সকল আমল নিম্ফল হয়ে যাবে এবং নিশ্চয়ই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

### শির্কের প্রকারভেদঃ

শির্ক দু' প্রকারঃ বড় শির্ক ও ছোট শির্ক। প্রকারদ্বয়ের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

# বড় শির্কঃ

উক্ত শির্ক এতে লিপ্ত যে কোন ব্যক্তিকে সাথে সাথেই ইসলামের গণ্ডী থেকে বের করে দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাওবা ছাড়া এ ধরনের শির্ক কখনো ক্ষমা করবেননা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাথে কাউকে শরীক করার অপরাধ কখনোই ক্ষমা করেননা। তবে তিনি এ ছাড়া অন্যান্য সকল গুনাহ্ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করে দেন।

এ ধরনের শির্কে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য জান্লাত হারাম। জাহান্লামই হবে তার চিরস্থায়ী ঠিকানা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْوِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوَاهُ النَّارُ، وَ مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾

(क्षाशिकारः १२)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর জানাতকে হারাম করে দেন এবং জাহানামকে করেন তার ঠিকানা। এরূপ অত্যাচারীদের জন্য তখন আর কোন সাহায্যকারী থাকবেনা।

# বড় শির্কের প্রকারভেদঃ

### ১. আহ্বানের শির্কঃ

আহ্বানের শির্ক বলতে পুণার্জন বা মানুষের সাধ্যের বাইরে এমন কোন পার্থিব লাভের আশায় অথবা এমন কোন পার্থিব ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে আহ্বান করাকে বুঝানো হয়। সকল আহ্বান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য এবং তা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত। যা তিনি ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শির্ক। তবে মানুষের সাধ্যের বাইরে নয় এমন কোন সহয়োগিতার জন্য সক্ষম যে কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করা যেতে পারে। এতদ্সঞ্জেও এ সকল ব্যাপারে মানুষের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হওয়া ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই মসজিদ সমূহ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকার পাশাপাশি অন্য কাউকে ডেকোনা। যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে গর্ব করে ডাকছেনা তাদেরকে তিনি জাহানামের

#### হুমকি দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ، إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَـــنْ عِبَـــادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ﴾

#### (ब्रु'क्षिव/शांकित : ७०)

অর্থাৎ তোমাদের প্রভু বলেনঃ তোমরা আমাকে সরাসরি ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেরো। নিশ্চয়ই যারা অহঙ্কার করে আমার ইবাদাত (দো'আ বা আহ্বান) হতে বিমুখ হবে তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

আল্লাহ্ তা'আলা ভিনু অন্য কাউকে ডাকা হলেও তারা কখনো কারোর ডাকে সাড়া দিবেনা। বরং তাদেরকে ডাকা সর্বদা ব্যর্থ ও নিক্ষল হতে বাধ্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ، وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لاَ يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُـــمْ بِـــشَيْءِ إِلاَّ كَبَاسِطَ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِهِ ، وَ مَا دُعَآءُ الْكَافِرِيْنَ إِلاَّ فِــــيْ صَلاَلِ ﴾

#### (রা'দ : ১৪)

অর্থাৎ সত্যিকারের একক ডাক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। যারা তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে আহ্বান করে তাদের আহ্বানে ওরা কখনো কোন সাড়া দিবেনা। তারা ওব্যক্তির ন্যায় যে মুখে পানি পৌঁছুবে বলে হস্তদ্বয় সম্প্রসারিত করেছে। অথচ সে পানি কখনো তার মুখে পোঁছুবার নয়। বস্তুত কাফিরদের ডাক ব্যর্থ ও নিষ্ফল হতে বাধ্য।

যারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে ডাকে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা শ্রষ্ট ও বিশ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

#### আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعَآنهِمْ غَافلُوْنَ ﴾

#### (वार्काक: ७)

অর্থাৎ সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিশ্রান্ত আর কে হতে পারে? যে আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে এমন ব্যক্তি বা বস্তুকে ডাকে যা কম্মিনকালেও (কিয়ামত পর্যন্ত) তার ডাকে সাড়া দিবেনা এবং তারা ওদের প্রার্থনা সম্পর্কে কখনো অবহিত নয়।

হ্যরত ইব্রাহীম ﷺ মুশ্রিকদেরকে এবং তারা যাদেরকে ডাকতো তাদেরকেও দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকেন। যাঁকে ডাকলে কখনো সে ডাক ব্যর্থ হয়না।

#### তিনি বলেনঃ

﴿ وَ أَغْتَزِ لِٰكُمْ وَ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَ أَدْعُوْ رَبِّيْ عَسَى أَلاَّ أَكُوْنَ بِـــدُعَاءِ رَبِّيْ شَقَيًّا ﴾

### (सात्ह्यास : ८४)

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া যাদেরকে ডাকছো সকলকে প্রত্যাখ্যান করছি। আমি শুধু আমার প্রভুকে ডাকছি। আশাকরি, আমার প্রভুকে ডেকে আমি কখনো ব্যর্থ হবোনা।

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সকল লাভ-ক্ষতির মালিক। অন্য কেউ নয়।
তিনি ইচ্ছে না করলে কেউ কারোর লাভ বা ক্ষতি করতে পারেনা। আর সকল
কল্যাণাকল্যাণও কিন্তু মানব সাধ্যের আওতাধীন নয়। বরং তার অনেকটুকুই
মানব সাধ্যাতীত। সুতরাং সকল ব্যাপারে তাঁকেই ডাকতে হবে।
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَثْفَعُكَ وَ لاَ يَضُرُّكَ ، فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّسنَ الظَّالمِيْنَ ، وَ إِنْ يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ ، وَ إِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادً لِفَصْلِهِ ، يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ ، وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾ (٥٤-٥٥٤ : উَنِّجَةَ)

অর্থাৎ আর তুমি আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া এমন কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে ডাকো না যা তোমার কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না। এমন করলে সত্যিই তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে কোন ক্ষতির সম্মুখীন করেন তাহলে তিনিই একমাত্র তোমাকে তা থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আর যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ করতে চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহের গতিরোধ করার সাধ্য কারোরই নেই। তিনি নিজ বান্দাহ্দের মধ্য থেকে যাকে চান অনুগ্রহ করেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালু। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ قُلِ ادْعُوْا الَّذَيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ لاَ يَمْلكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّة فِيْ الْسَّمَاوَاتِ وَلاَ فِيْ الأَرْضِ وَ مَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شَرْكٍ وَّ مَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ، وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عَنْدَهُ إلاَّ لَمَنْ أَذَنَ لَهُ ﴾

(সাবা : ২২-২৩)

অর্থাৎ হে নবী তুমি বলে দাওঃ তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে পূজ্য মনে করো তাদেরকে ডাকো। তারা আকাশ ও পৃথিবীর অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়। এতদুভয়ে তাদের কোন অংশীদারিত্বও নেই এবং তাদের কেউ তাঁর সহায়কও নয়। তাঁর নিকট একমাত্র অনুমতিপ্রাপ্তদেরই কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হতে পারে।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَ الَّذِيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ، إِنْ تَدْعُوْهُمْ لاَ يَـــسْمَعُوْا

دُعَآءَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ وَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِــشِرْكِكُمْ وَ لاَ يُنَبِّئُكَ مثْلُ خَبِيْرٍ ﴾

(ফাতির:১৩-১৪)

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা (শেজুরের আঁটির আবরণ পরিমাণ) সামান্য কিছুরও মালিক নর। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা কিছুতেই শুনতে পাবে না। আর শুনতে পাচ্ছে বলে মেনে নিলেও তারা তো তোমাদের ডাকে কখনো সাড়া দিবেনা। কিয়ামতের দিবসে তারা তোমাদের শির্ককে অস্বীকার করবে। আমার মতো সর্বজ্ঞের ন্যায় কেউই তোমাকে সঠিক সংবাদ দিতে পারবে না।

হ্যরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (<sub>রাফিয়ল্লাহ্ আন্হ্মা</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাস্ল 🕮 আমাকে কিছু মূল্যবান বাণী শুনিয়েছেন যার কিয়দাংশ নিম্নরূপঃ

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهُ، وَ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، وَ اعْلَهِ أَنَّ الْأُمَّةَ لَـوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَّنْفَعُوكَ بِشَيْء قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَ لَــوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَّضُرُّوكَ بِشَيْء قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَّضُرُّوكَ بِشَيْء قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَّضُرُّوكَ بِشَيْء قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَّضُرُّوكَ بِشَيْء قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَصْرُوكَ إِلاَّ بِشَيْء قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهَ اللهُ عَلَيْكَ اللهَ اللهُ عَلَيْكَ اللهَ اللهُ عَلَيْكَ اللهَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

অর্থাৎ কিছু চাইলে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই চাইরে। কোন সহযোগিতার প্রয়োজন হলে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই কামনা করবে। জেনে রেখাে, পুরাে বিশ্ববাসী একত্রিত হয়েও যদি তােমার কােন কল্যাণ করতে চায় তাহলে তারা ততটুকুই কল্যাণ করতে পারবে যা তােমার জন্য বরাদ্দ রয়েছে। আর তারা সকল একত্রিত হয়েও যদি তােমার কােন ক্ষতি করতে চায় তাহলে তারা ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যা তােমার জন্য বরাদ্দ রয়েছে।

এ হচ্ছে মানব সাধ্যাধীন কল্যাণাকল্যাণ সম্পর্কে। তাহলে যা মানব সাধ্যাতীত তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া কখনো ঘটবে কি? কখনোই নয়।

আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকা বা তাঁর নিকট দো'আ করা যে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত তা আমাদের প্রিয় নবী হ্যরত মুহাম্মাদ 🕮 অসংখ্য হাদীসে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে এসে সকল মানুষকে দো'আর জন্য আহ্বান করে থাকেন।

হ্যরত আবু হুরাইরাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كُلَّ لَيْلَة إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا حَيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْل الآخرُ يَقُوْلُ: مَنْ يَّدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ ، مَنْ يَّسْأَلْنِيْ فَأَعْطِيَهُ ، مَنْ يَّسْتَغْفرُنيْ فَأَغْفرَ لَهُ (तुशाती, हाफीम ১১৪৫ सुप्रतिस, हाफीप १৫४ व्यातू फाउँफ, राष्ट्रीत ५७५৫ ठित्रियों, राष्ट्रीत ७८৯५ मानिक, राष्ट्रीत ७०) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে নেমে এসে বলতে থাকেন, কে আছে যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। কে আছে যে আমার কাছে কিছু চাবে আমি তাকে তা দান করবো। কে আছে যে আমার কাছে ক্ষমা চাবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। হ্যরত আবু হুরাইরাহু 🐗 থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী 🕮 ইরশাদ

করেনঃ

### لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى الله تَعَالَى منَ الدُّعَاء

(তির্মিয়ী, হাদীস ৩৩৭০ ইব্লু মাজাহ, হাদীস ৩৮৯৭ ইব্লু হিবান/ইহসান, হাদীস ৮৬৭) অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলার নিকট দো'আর চাইতেও সম্মানিত কোন বস্তু নেই।

হ্যরত আবু হুরাইরাহু 🐵 থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮

#### ইরশাদ করেনঃ

## مَنْ لَمْ يَدْعُ الله سُبْحَانَهُ غَضبَ عَلَيْه

(আদাবুল মুফ্রাদ, হাদীস ৬৫৮ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৩৮৯৫) অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকেনা তার উপর তিনি রাগান্বিত হন।

হ্যরত নু'মান বিন্ বাশীর (<sub>রাষিয়াল্লাহ্ আন্হ্মা</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

### الدُّعَاءُ هُوَ الْعَبَادَةُ

(তিরিষয়ি, হাদীস ৩৩৭২ আবু দাউদ, হাদীস ১৪৭৯ ইব্রু মাজাহ, হাদীস ৩৮৯৬ ইব্রু হিব্রান/ইহ্সান, হাদীস ৮৮৭) অর্থাৎ দো'আই হচ্ছে ইবাদাত।

সুতরাং এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শিরক বৈ কি।

এমন তো নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন মাধ্যম ছাড়া কারোর ডাকে সাড়া দেননা। বরং তিনি যখনই কোন বান্দাহ্ তাঁকে একান্তভাবে ডাকে, সাথে সাথেই তিনি তার ডাকে সাড়া দেন।

তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ যখন আমার বান্দাহ্রা আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তখন আপনি তাদেরকে বলুনঃ নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ্ তা'আলা) অতি সন্নিকটে। কোন আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। অতএব তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে। তাহলেই তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে।
কবরবাসী কোন ওলী বা বুযুর্গ কারোর কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে
এমন বিশ্বাস করে তাদেরকে ডাকাও কিন্তু এ জাতীয় শির্কের অন্তর্ভুক্ত।
এমন ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের গণ্ডী থেকে বের হয়ে যাবে। যদিও সে আল্লাহ্
তা'আলার একান্ত ইবাদাতগুষার বান্দাহ্ হোক না কেন। কারণ, মক্কার
কাফিররাও তো আল্লাহ্ তা'আলাকে স্বীকার করতো এবং তাঁর ইবাদাত
করতো। কিন্তু শির্কের কারণেই তাদের এ ইবাদাত কোন কাজে আসেনি।
তাই তারা অনন্তকাল জাহানুমে থাকবে।

আল্লাহু তা'আলা মক্কার কাফিরদের সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ ، قُلْ أَفَــرَأَيْتُمْ مَّــا تَدْعُوْنَ مَنْ دُوْنَ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشـــفَاتُ ضُـــرِّه أَوْ أَرَادَنِي اللهُ بَعُوْنَ مَنْ دُوْنَ اللهُ إِنْ أَرَادَنِي اللهُ بَعُرَّ هَلْ هُنَّ كَاللهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴾ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسَكَاتُ رَحْمَته ، قُلْ حَسْبِيَ الله ، عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوكِّلُونَ ﴾ في الله عَلَيْه يَتَوَكَّلُ الْمُتَوكِّلُونَ ﴾ وَكِيرَا عِلَيْهِ يَتُوكُلُ الْمُتَوكِّلُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ يَتُوكُلُ الْمُتَوكِّلُونَ اللهُ عَلَيْهِ يَتُوكُلُ الْمُتَوكِّلُونَ اللهُ إِنْ أَلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ يَتُوكُونَ اللهُ عَلَيْهِ يَتُوكُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ يَتُوكُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ يَتُوكُونَ عَلَيْهِ يَتُوكُونَ عَلَيْهِ يَتُوكُونَ عَلَيْهِ يَتُوكُونَ عَلَيْهِ يَتُوكُونَ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ يَتُوكُونَ عَلَيْهِ يَتُوكُونَ عَلَيْهِ يَتُونَ كُلُونَ اللهُ عَلَيْهِ يَتُوكُونَ عَلَيْهِ يَتُونُ كُلُونَ اللهُ عَلَيْهِ يَتُونَ كُلُونَ اللهُ عَلَيْهِ يَتُونُ كُلُونَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ يَتُونُ كُلُونَ اللهُ عَلَيْهُ يَتُونُ كُونَ اللهُ إِنْ أَرَادَنِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ يَتُونُ كُلُونَ اللهُ إِلَيْكُونَ عَلَيْهُ يَعَوْنَ كُونَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ يَتُونُ كُلُونَ اللهُ عَلَيْهِ يَتُونُ كُلُونُ اللهُ عَلَيْهُ يَتُونُ كُونَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ يَتُونَ كُلُهُ عَلَيْكُونُ لَهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ كُلُونَ اللهُ إِلَيْكُونَ لَا لَهُ عَلَيْكُونَ لَكُونَا عَلَيْكُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ لَكُونُ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ لَاللَّهُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَاكُونَ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَا عَلَا عَلَالْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَالْهُ عَلَالُونُ لَالِهُ لَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْمُ عَل

অর্থাৎ আপনি যদি কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা করেনঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবেঃ আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। আপনি বলুনঃ তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার কোন অনিষ্ট করতে চাইলে তোমাদের উপাস্যরা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? বা আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করতে চাইলে ওরা কি সে অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? আপনি বলুনঃ আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। ভরসাকারীদেরকে তাঁর উপরই ভরসা করতে হবে।

মক্কার কাফিররা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাতকে মৌলিক মনে করতো। তবে তারা মূর্তিপূজা করতো একমাত্র তাঁরই নৈকট্য লাভের জন্য।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَلاَ لِلَّهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ، وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَآءَ، مَــا نَعْبُـــدُهُمْ إِلاَّ

لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفَى، إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُــوْنَ، إِنَّ اللهَ لاَ يَهْديْ مَنْ هُوَ كَاذبٌ كَفَّارٌ ﴾

#### (যুমার : ৩)

অর্থাৎ জেনে রেখা, অবিমিশ্র আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য। আর যারা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবক বা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে তারা বলেঃ আমরা তো এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সানিধ্যে নিয়ে যাবে। তারা যে বিষয় নিয়ে এখন নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন সে বিষয়ের সঠিক ফায়সালা দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কাফির ও মিথ্যাবাদীকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُونَ هَوُلآءِ شُــفَعَآوُنَا عِنْدَ اللهِ ، قُلْ ٱتُنَبِّنُونَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِيْ السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِيْ الأَرْضِ، سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

#### (ইউনুস : ১৮)

অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত এমন ব্যক্তি বা বস্তুসমূহের ইবাদাত করে যা তাদের কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারেনা। তারা বলেঃ এরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। আপনি বলে দিনঃ তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভূমঙল ও নভোমঙলে তাঁর অজানা কোন কিছু জানিয়ে দিচ্ছো? তিনি পবিত্র এবং তিনি তাদের শির্ক হতে অনেক উধের্ব। তিনি আরো বলেনঃ

﴿ أَمِ اتَّخَذُواْ مِنْ دُوْنِ اللهِ شُفَعَآءَ، قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لاَ يَمْلكُوْنَ شَيْئاً وَّ لاَ يَعْقَلُوْنَ، قُلْ للهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعاً ، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ ، ثُمَّ إِلَيْهِ تُوْجَعُوْنَ ﴾ (अअउ : अगत ) অর্থাৎ তারা কি আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে সুপারিশকারী বানিয়ে নিয়েছে? আপনি বলে দিনঃ তোমরা কি কাউকে সুপারিশকারী বানিয়ে নিয়েছে।? অথচ তারা এ ব্যাপারে কোন ক্ষমতাই রাখেনা এবং কিছুই বুঝেনা। আপনি বলে দিনঃ যাবতীয় সুপারিশ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য তথা তাঁরই ইখতিয়ারে। অন্য কারোর ইখতিয়ারে নয়। আকাশ ও ভূমঙলের সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই। পরিশেষে তাঁর নিকটই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

কবর পূজারীদের অনেকেই মনে মনে এমন ধারণা পোষণ করে থাকবেন যে, মকার কাফির ও মুশ্রিকরা নিজ মূর্তিদের ব্যাপারে এমন মনে করতো যে, তাদের মূর্তিরা স্পেশালভাবে এমন কিছু ক্ষমতার মালিক যা আল্লাহু তা'আলা তাদেরকে কখনোই দেননি। বরং তাদের এ সকল ক্ষমতা একান্তভাবেই তাদের নিজস্ব। আর আমরা আমাদের পীর-বুযুর্গদের সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করছি তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা মনে করছি যে, আমাদের পীর-বুযুর্গদের সকল ক্ষমতা একান্ত আল্লাহ্ প্রদত্ত। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দয়ায় তাঁর ওলীদেরকে এ সকল ক্ষমতা দিয়েছেন। তা সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব নয়। মূলতঃ তাদের এ ধারণা একেবারেই বাস্তববর্জিত। কারণ, মক্কার কাফির-মুশ্রিকদের ধারণাও হুবহু এমন ছিলো। বিন্দুমাত্রও এর ব্যতিক্রম ছিলোনা। তারাও তাদের মূর্তিদের ক্ষমতাগুলোকে একান্তভাবেই আল্লাহ্ প্রদন্ত বলে মনে করতো। একেবারেই তাদের নিজস্ব ক্ষমতা বলে কখনোই মনে করতোনা। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাথিয়াল্লাভ্ আন্ভ্মা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُونُلُونَ: لَبَيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ ، قَالَ: فَيَقُونُ رَسُولُ الله عَلَى: وَيْلَكُمْ! قَدْ قَدْ، فَيَقُونُلُونَ: إلاَّ شَرِيْكاً هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَ مَا مَلَكَ، يَقُونُلُونَ هَــذَا وَهُمْ يَطُو ْفُو ْنَ بِالْبَيْت

(মুসলিম, হাদীস ১১৮৫)

অর্থাৎ মুশ্রিকরা বলতোঃ (হে প্রভূ!) আপনার ডাকে আমি সর্বদা উপস্থিত এবং আপনার আনুগত্যে আমি একান্তভাবেই বাধ্য। আপনার কোন শরীক নেই। তখন রাসূল ﷺ বলতেনঃ হায়! তোমাদের কপাল পোড়া। এতটুকুই যথেষ্ট। এতটুকুই যথেষ্ট। আর একটুও বাড়িয়ে বলোনা। তারপরও তারা বলতোঃ তবে হে আল্লাহ্! আপনার এমন শরীক রয়েছে যার মালিক আপনি এবং সে যা কিছুর মালিক সেগুলোও আপনার। তার নিজস্ব কিছুই নেই। তারা এ বাক্যগুলো বলতো এবং ক্বাবা শরীফ তাওয়াফ করতো।

### ২. ফরিয়াদের শির্কঃ

ফরিয়াদের শির্ক বলতে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করাকে বুঝানো হয়। যে ধরনের সাহায্য সাধারণত একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ করতে সক্ষম নয়। যেমনঃ রোগ নিরাময় বা নৌকোড়বি থেকে উদ্ধার ইত্যাদি।

এ জাতীয় ফরিয়াদ গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত যা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শিরুক।

যে কোন সঙ্কট মুহুর্তে সাহায্যের জন্য ফরিয়াদ করা হলে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সে ফরিয়াদ শুনে থাকেন এবং তদনুযায়ী বান্দাহ্কে তিনি সাহায্য করেন। অন্য কেউ নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ স্মরণ করো সেই সংকট মুহুর্তের কথা যখন তোমরা নিজ প্রভুর নিকট কাতর স্বরে প্রার্থনা করেছিলে তখন তিনি তোমাদের সেই প্রার্থনা কবুল করেছিলেন।

মক্কার কাফিররা সংকট মুহুর্তে নিজ মূর্তিদের কথা ভুলে গিয়ে একমাত্র

আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই ফরিয়াদ করতো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সেই সংকট থেকে উদ্ধার করতেন। এরপর তারা আবারো আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলে গিয়ে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমান যুগের কবর বা পীর পূজারীরা আরো অধঃপতনে পৌঁছেছে। তারা সংকট মুহুর্তেও আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলে গিয়ে নিজ পীরদেরকে সাহায়ের জন্য ডাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা মক্কার কাফিরদের সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾

(আনকাবূত: ৬৫)

অর্থাৎ তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকে। অন্য কাউকে নয়। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে পানি থেকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছে দেন তখন তারা আবারো তাঁর সাথে শিরকে লিপ্ত হয়।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ أَوْ آتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ تَـــدْعُوْنَ إِنْ كُنْـــتُمْ صَادِقِيْنَ ، بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ إِلَيْهِ إِنْ شَآءَ وَ تَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ﴾ صادِقِيْنَ ، بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ إِلَيْهِ إِنْ شَآءَ وَ تَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ﴾ صادِقِيْنَ ، بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيكشِ صَاعَةً ﴿عَالَمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

অর্থাৎ আপনি ওদেরকে বলুনঃ তোমরাই বলো! আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন শাস্তি অথবা কিয়ামত এসে গেলে তোমরা কি তখন আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে? তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে অবশ্যই সঠিক উত্তর দিবে। সত্যিই তোমরা তখন অন্য কাউকে ডাকবেনা। বরং তখন তোমরা ডাকবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে। তখন তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। আর তখন তোমরা অন্যকে

আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক করা ভুলে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ إِذَا مَسَّكُمُ الطُّرُّ فِيْ الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ، وَ كَانَ الإِنْسَانُ كَفُوْراً ﴾

(रॅंप्रता/तानी रॅंप्रताप्रेल : ७१)

অর্থাৎ সমৃদ্রে থাকাকালীন যখন তোমরা কোন বিপদে পড়ো তখন আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য সকল শরীক তোমাদের মন থেকে উধাও হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছে দেন তখন তোমরা আবারো তাঁর প্রতি বিমুখ হয়ে যাও। সত্যিই মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَ مَا بِكُمْ مِّنْ تَعْمَة فَمِنَ اللهَ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الطُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْــَأَرُوْنَ ، ثُـــمَّ إِذَا كَشَفَ الظُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴾ كَشَفَ الظُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴾ (बाइल : ७७-७8)

অর্থাৎ তোমরা যে সকল নিয়ামত ভোগ করছো তা সবই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে। অতঃপর যখন তোমরা দুঃখ দীনতার সম্মুখীন হও তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে ডাকো। অতঃপর যখন তিনি তোমাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করে দেন তখন আবারো তোমাদের একদল নিজ প্রতিপালকের সঙ্গে শির্কে লিপ্ত হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা এ জাতীয় শির্কে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে জাহান্নামী বলেছেন। তিনি বলেনঃ

﴿ وَ إِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنيْبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نَعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَـــا كَانَ يَدْعُوْ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ جَعَلَ للهِ أَنْدَاداً لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ ، قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْـــرِكَ

قَلِيْلاً ، إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾

(যুষার : ৮)

অর্থাৎ মানুষকে যখন দুঃখ দুর্দশা পেয়ে বসে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার প্রভুকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি ওর প্রতি কোন অনুগ্রহ করেন তখন সে ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করার কথা ভুলে গিয়ে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে অন্যদেরকে তাঁর পথ থেকে বিদ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে। (হে রাসূল!) তুমি বলে দাওঃ আরো কিছু দিন কুফরীর মজা ভোগ করো। নিশ্চয়ই তুমি জাহানুমীদের অন্যতম।

পীর বা কবর পূজারীরা যতই নিজ ওলী বা বুযুর্গদের নিকট ফরিয়াদ করুকনা কেন, যতই তাদের পূজা অর্চনা করুকনা কেন তারা এতটুকুও নিজ ভক্তদের দুর্দশা ঘুচাতে পারবেনা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلِ ادْعُواْ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلاَ يَمْلكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ لاَ تَحْوِيْلاً ﴾ ﴿ قُلِ ادْعُواْ اللَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ وَ لاَ تَحْوِيْلاً ﴾ ﴿ قَلِ اللَّهِ ﴿ كَالَمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

অর্থাৎ আপনি বলে দিনঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া যাদেরকে পূজ্য বানিয়েছো তাদেরকে ডাকো। দেখবে, তারা তোমাদের কোন দুঃখ দুর্দশা দূর করতে পারবেনা। এমনকি সামান্যটুকু পরিবর্তনও নয়।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ أَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوْءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الأَرْضِ ، أَإِلَهٌ مَّعَ اللهِ ، قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴾

(নাম্ল : ৬২)

অর্থাৎ মূর্তীদের উপাসনা করাই উত্তম না সেই সত্তার উপাসনা যিনি আর্তের ডাকে সাড়া দেন, বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং যিনি পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলার সমকক্ষ অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সকল সমস্যা সমাধান করতে পারেন। তা যাই হোকনা কেন এবং যে পর্যায়েরই হোকনা কেন।

(सूत्र्विस, राष्ट्रीत २७११)

অর্থাৎ (আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহ্দেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন) হে আমার বান্দাহ্রা! তোমরা সবাই পথন্রষ্ট। শুধু সেই ব্যক্তিই হিদায়াতপ্রাপ্ত যাকে আমি হিদায়াত দেবা। অতএব তোমরা আমার নিকটই হিদায়াত চাও। আমি তোমাদেরকে হিদায়াত দেবো। হে আমার বান্দাহ্রা! তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত। শুধু সেই ব্যক্তিই আহারকারী যাকে আমি আহার দেবো। অতএব তোমরা আমার নিকটই আহার চাও। আমি তোমাদেরকে আহার দেবো। হে আমার বান্দাহ্রা! তোমরা সবাই বিবন্ধ। শুধু সেই ব্যক্তিই আবৃত যাকে আমি আবরণ দেবো। অতএব তোমরা আমার নিকটই আবরণ চাও। আমি তোমাদেরকে আবরণ দেবো। হে আমার বান্দাহ্রা! তোমরা সবাই রাতদিন গুনাহ্ করছো। আর আমি সকল গুনাহ্ ক্ষমাকারী। অতএব তোমরা আমার নিকটই ক্ষমা চাও। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা চাও। আমি

### ৩. আশ্রয়ের শির্কঃ

আশ্রুয়ের শির্ক বলতে যে কোন অনিষ্টকর বস্তু বা ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারোর শরণাপন্ন হওয়াকেই

#### বুঝানো হয়।

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ জাতীয় কোন আশ্রয় কামনা করা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত যা তিনি ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শির্ক। তবে যে আশ্রয় মানব সাধ্যাধীন তা সক্ষম যে কারোর নিকট চাওয়া যেতে পারে। তবুও এ ব্যাপারে কারোর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া ছোট শির্কের অন্তর্ভক্ত।

শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিকটই আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেন।

তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ যদি শয়তান তোমাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে প্ররোচিত করতে চায় তাহলে তুমি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই আশ্রয় চাবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। তিনি আরো বলেনঃ

অর্থাৎ আর আপনি বলুনঃ হে আমার প্রভূ! আমি শয়তানের প্ররোচনা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং আপনার নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা করি তাদের উপস্থিতি হতে।

মানব শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও একমাত্র তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে নির্দেশ দেন। তিনি বলেনঃ

> ﴿ فَاسْتَعِدْ بِاللهِ ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴾ (शांकित/सू'िंसन : ৫७)

অর্থাৎ অতএব আপনি (ওদের শত্রুতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য) একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই শরণাপন্ন হোন। তিনিই তো সর্বশ্রোতা সর্বদুষ্টা।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে আরো ব্যাপকভাবে তাঁর আশ্রয় চাওয়া শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেনঃ

অর্থাৎ আপনি বলুনঃ আমি আশ্রয় চাচ্ছি প্রভাতের প্রভুর তাঁর সকল সৃষ্টি, অন্ধকারাচ্ছনু রাত, গ্রন্থিতে ফুৎকারকারিনী নারী এবং হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট থেকে।

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থাৎ আপনি বলুনঃ আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানবের প্রভু, মালিক ও উপাস্যের আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানব অন্তরে। চাই সে জিন হোক অথবা মানুষ।

আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারোর আশ্রয় চাইলে তাতে তারা তাদের অনিষ্ট কখনো বন্ধ করেনা বরং তারা আরো হঠকারী, অনিষ্টকারী ও গুনাহ্গার হয় এবং আশ্রয় অনুসন্ধানীরা আরো বিপথগামী ও পথল্রান্ত হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ আর কিছু সংখ্যক মানুষ কতক জিনের আশ্রয় প্রার্থনা করতো। তাতে করে তারা জিনদের আত্মস্তরিতা আরো বাড়িয়ে দেয়।

জিনদের আশ্রয় কামনাকারী মুশ্রিক বা জাহান্নামী হলেও তারা আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় মানুষের কিছুনা কিছু উপকার করতে অবশ্যই সক্ষম। সুতরাং তাদের থেকে উপকার পাওয়া যাচ্ছে বলে তাদের আশ্রয় কামনা করা কখনোই জায়েয হবেনা। শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন বস্তু বা ব্যক্তি কর্তৃক উপকৃত হওয়া তা জায়েয বা হালাল হওয়া প্রমাণ করেনা। এমনও অনেক বস্তু বা কর্ম রয়েছে যা হারাম বা না জায়েয হওয়া সত্ত্বেও তা কর্তৃক মানুষ কিছুনা কিছু উপকৃত হয়ে থাকে। যেমনঃ ব্যভিচার, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, কোর'আন ও হাদীসে অজ্ঞ বা অপরিপক্ব পীর ফকিররা যে কোন সমস্যার সমাধানে সাধারণত জিনদের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। মানুষরা যে জিন জাতি কর্তৃক কখনো কখনো উপকৃত হতে পারে তা আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদের মধ্যে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعاً يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرُتُمْ مِنَ الإِنْسِ ، وَ قَالَ أُولِيَآوُهُمْ مِّنَ الإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بَبَعْضٍ وَ بَلَغْنَآ أَجَلَنَا الَّذِيْ أَجَلْتَ لَنَا ، وَ لَكَ اللهُ مَنْ الإِنْسِ رَبَّنَا اللهُ عَلَيْمٌ وَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ ﴾ قَالَ النّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِيْنَ فِيْهَآ إِلاَّ مَا شَآءَ اللهُ مَ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴾ قَالَ النّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِيْنَ فِيْهَآ إِلاَّ مَا شَآءَ اللهُ مَا إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴾

অর্থাৎ হে মোহাম্মাদ! ম্মরণ করুন সে দিনকে যে দিন আল্লাহ্ তা'আলা কাফির ও জিন শয়তানদেরকে একত্রিত করে বলবেনঃ হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা বহু মানুষকে গুমরাহ্ করেছো। তখন তাদের কাফির অনুসারীরা বলবেঃ হে আমাদের প্রভূ! আমরা একে অপরের মাধ্যমে প্রচুর লাভবান হয়েছি। এভাবেই আমরা আমাদের নির্ধারিত জীবন অতিবাহিত করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ জাহানুামই হচ্ছে তোমাদের বাসস্থান। সেখানে

তোমরা চিরকাল থাকবে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে মুক্তি দিতে চাইবেন সেই একমাত্র মুক্তি পাবে। অন্যরা নয়। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভূ সুকৌশলী এবং অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়।

আমাদের প্রিয় নবী হ্যরত মুহাম্মাদ 🕮 বিশেষ প্রয়োজনে সকলকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় চাওয়া শিখিয়েছেন। অন্য কারোর নয়।

হ্যরত খাওলা বিন্তে হাকীম (<sub>রাষিয়াল্লাহ্ আন্হা</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ: أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحَلَ منْ مَنْزِله ذَلكَ

(মুসলিম, হাদীস ২৭০৮ তিরমিয়ী, হাদীস ৩৪৩৭) অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন জায়গায় অবস্থান করে বলবেং আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ বাণীর আশ্রয় চাচ্ছি তাঁর সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে। তাহলে উক্ত স্থান ত্যাগ করা পর্যন্ত কোন বস্তু বা ব্যক্তি তার এতটুকুও ক্ষতি করতে পারবেনা।

## ৪. আশা বা বাসনার শির্কঃ

আশা বা বাসনার শির্ক বলতে মানুষের অসাধ্য এমন কোন বস্তু একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারোর নিকট কামনা করাকে বুঝানো হয়। যেমনঃ কবরে শায়িত পীর-বুযুর্গের নিকট স্বামী বা সন্তান কামনা করা।

এ জাতীয় বাসনা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত যা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শির্ক।

তবে কোন পুণ্যকর্ম সম্পাদন না করে আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত ও জান্নাতের আশা করাও কিন্তু অমূলক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُواْ وَ جَاهَدُواْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ، أُوْلَآنِكَ يَرْجُوْنَ

رَحْمَةَ اللهِ ، وَ اللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾

(বাকুারাহ্ : ২১৮)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত ও আল্লাহ্'র পথে জিহাদ করেছে সত্যিকারার্থে তারাই একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের প্রত্যাশী। তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। হযরত 'আলী 🚲 বলেনঃ

### لاَ يَرْجُو ْ عَبْدٌ إلاَّ رَبَّهُ

অর্থাৎ বান্দাহ'র নিশ্চিত কর্তব্য হলো এইয়ে, সে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকটই কোন কিছু কামনা করবে। অন্য কারোর নিকট নয়। ৫. রুকু, সিজ্দাহু, বিনমুভাবে দাঁড়ানো বা নামায়ের শির্কঃ

রুকু, সিজ্দাহ্, সাওয়াবের আশায় কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সামনে বিনম্রভাবে দাঁড়ানো বা নামাযের শির্ক বলতে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য এ সকল গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতগুলো ব্যয় করাকে বুঝানো হয়।
এ ইবাদাতগুলো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই করতে হয়। অন্য কারোর জন্য নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَلَ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ ارْكَعُواْ وَ اسْجُدُواْ وَ اعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَ افْعَلُــواْ الْخَيْــرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ﴾

(হাক্ড: ৭৭)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমারা রুক্, সিজ্দাহ্, তোমাদের প্রভুর ইবাদাত এবং সংকর্ম সম্পাদন করো। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لاَ لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ، إِنْ كُثْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ ﴿ لاَ تَسْجُدُوا لِللهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ، إِنْ كُثْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ ( पूर्तिन्नाज/र्श काम् नाकृष्टार : ७१)

অর্থাৎ তোমরা সিজদাহ্ করোনা সূর্য বা চন্দ্রকে। বরং সিজদাহ্ করো সে আল্লাহ্ তা'আলাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন ওগুলোকে। যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করতে চাও।

হ্যরত কাইস্ বিন্ সা'দ 🐞 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি ইয়েমেনের "'হীরা" নামক এলাকায় গিয়ে দেখতে পেলাম, সে এলাকার লোকেরা নিজ প্রশাসককে সিজ্দা করে। তখন আমি মনে মনে ভাবলাম, এ জাতীয় সিজ্দাহ্'র উপযুক্ত একমাত্র রাসূলই 🕮 হতে পারে। অন্য কেউ নয়। তাই আমি মদীনায় এসে রাসূল 🕮 কে ঘটনাটি এবং আমার মনের ভাবটুকু জানালে তিনি বললেনঃ

لاَ تَفْعَلُواْ، لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لأَحَد لأَمَوْتُ النِّــسَاءَ أَنْ يَّــسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ ؛ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ (আবু দাউদ, হাদিস ২১৪০)

অর্থাৎ বলো! তুমি আমার ইন্তিকালের পর আমার কবরের পাশ দিয়ে গেলে আমার কবরটিকে সিজ্দাহ্ করবে কি? আমি বললামঃ না, তিনি বললেনঃ তাহলে এখনও করোনা। আমি যদি কাউকে কারোর জন্য সিজ্দাহ্ করতে আদেশ করতাম তাহলে মহিলাদেরকে নিজ স্বামীদের জন্য সিজ্দাহ্ করতে আদেশ করতাম। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষদেরকে নিজ স্ত্রীদের উপর প্রচুর অধিকার দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা নামায ও সুদীর্ঘ বিনম্রভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সম্পর্কে বলেনঃ
﴿ حَافِظُواْ عَلَى الصَّلُوَاتِ وَ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَ قُوْمُواْ لِلَّهِ قَانِتِيْنَ ﴾

(বাকুারাহ : ২৩৮)

অর্থাৎ তোমরা নামায সমূহ বিশেষভাবে মধ্যবর্তী নামায ('আসর) সময় মতো আদায় করো এবং বিনীতভাবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যেই দাঁড়াও।অন্য কারোর উদ্দেশ্যে নয়। হযরত মু'আবিয়াহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল 🕮 কে বলতে শুনেছিঃ

> مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَاماً فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ التَّارِ (जितिश्वरी, शाकींत्र ६ 9 ८८)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে সম্ভুষ্ট যে, মানুষ তার জন্য মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকুক তাহলে সে যেন নিজ বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾

(আন্'আম : ১৬২-১৬৩)

অর্থাৎ আপনি বলে দিনঃ আমার নামায, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও মরণকালের সকল নেক আমল সারা জাহানের প্রভু একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এরই জন্যে আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই আমার উন্মতের সর্বপ্রথম মুসলমান।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ ﴾ (কাউসার : ২)

অর্থাৎ অতএব তোমার প্রভুর জন্য নামায পড়ো এবং কুরবানী করো। ৬. তাওয়াফের শির্কঃ

তাওয়াফের শির্ক বলতে একমাত্র কা'বা শরীফ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর তাওয়াফ করাকে বুঝানো হয়।

সাওয়াবের আশায় কোন বস্তুর চতুষ্পার্শ্বে তাওয়াফ করা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত যা আল্লাহ্ তা'আলার মর্জি ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শির্ক। অতএব তা শরীয়ত সমর্থিত হতে হবে। ইচ্ছে করলেই কোন মাজার তাওয়াফ করা যাবেনা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

> ﴿ وَ لْيَطُّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴾ (र्हाकः : ५৯)

অর্থাৎ তারা যেন প্রাচীন গৃহ (কা'বা শরীফ) তাওয়াফ করে।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَ عَهِدُنَاۤ إِلَى إِبْراهِیْمَ وَ اِسْمَاعِیْلَ أَنْ طَهِّرا بَیْتِـــــيَ لِلطَّــــٓآئِفیْنَ وَ الْعَـــاكِفِیْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْد ﴾

(वाकृातार् : ১২৫)

অর্থাৎ আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আলাইছিমাস্ সালাম) থেকে এ বলে অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী এবং রুকু ও সিজ্দাহুকারীদের জন্যে সর্বদা পবিত্র রাখো।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلِيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِيْ الْخَلَصَةِ (तूर्थाती, हामीर्ग १५५७ सूर्पासम्ग, हामीर्ग र्२००७ तागाश्रवी, हामीर्ग ८५৮৫ इत्तू हित्तान, हामीर्ग ७१५८ खान्दूत ताय्याक, हामीर्ग २०१৯৫)

অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হরেনা যতক্ষণ না দাউস্ গোত্রের মহিলারা পাছা নাচিয়ে যুল্খালাসা নামক মূর্তির তাওয়াফ করবে।

## ৭. তাওবার শির্কঃ

তাওবার শির্ক বলতে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারোর নিকট তাওবা করাকে বুঝানো হয়।

কোন অপকর্ম বা গুনাহ্ থেকে খাঁটি তাওবা করা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত যা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শিরক। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই তাওবা করো। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।

সকল গুনাহ্ ক্ষমা করার মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। অন্য কেউ নয়। সুতরাং একমাত্র তাঁর কাছেই কায়মনোবাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। অন্য কারোর নিকট নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ مَنْ يَعْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اللهُ ﴾ (खा'ल-सत्तान: ১७৫)

অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই গুনাহ্ মাফ করতে পারেন।

### ৮. জবাইয়ের শির্কঃ

জবাইয়ের শির্ক বলতে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারোর নৈকট্য লাভের জন্য যে কোন পশু জবাই করাকে বুঝানো হয়। চাই তা আল্লাহ্ তা'আলা'র নামেই জবাই করা হোক বা অন্য কারোর নামে। চাই তা নবী, ওলী, বুযুর্গ বা জিনের নামেই হোক বা অন্য কারোর নামে। সাওয়াবের আশায় কোন পশু জবাই করা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত যা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শির্ক। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَ تُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾

(আন্'আম : ১৬২-১৬৩)

অর্থাৎ আপনি বলে দিনঃ আমার নামায, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও মরণকালের সকল নেক আমল সারা জাহানের প্রভু একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এরই জন্যে আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই আমার উন্মতের সর্বপ্রথম মুসলমান।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ ﴾ (कांडेंशात : १)

অর্থাৎ সুতরাং আপনার প্রতিপালকের জন্য নামায পড়্ন ও কুরবানি করুন। হযরত 'আলী 🚲 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🎄 ইরশাদ করেনঃ

> لَعَنَ اللهُ لِمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ (सूत्रिलिस, हाफ़ीत्र ১৯৭৮)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত (নিজ রহমত হতে বঞ্চিত) করেন সে ব্যক্তিকে যে তিনি ব্যতীত অন্য কারোর জন্য পশু জবেহ্ করে।

হ্যরত সালমান ফার্সী 🐇 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِيْ ذُبَابِ وَ دَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِيْ ذُبَابٍ، قَـــالُوْا: وَ كَيْـــفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَرَّ رَجُلاَن عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لاَ يُجَاوِزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئاً، فَقَــرَّبَ فَقَلُوْا: قَرِّبْ وَ لَوْ ذُبَاباً ، فَقَــرَّبَ ذُبَاباً فَخَلُوا شَيْئَلُهُ فَدَخَلَ النَّارَ، وَ قَالُوا للآخَرِ: قَرِّبْ، قَالَ: مَا كُنْـــتُ لأَقَـــرِّبَ لأَقَــرِّبَ لأَحَد شَيْئاً دُوْنَ اللهِ عَزْ وَ جَلَّ فَضَرَبُوا عَنْقَهُ، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ

(আर्क्षाफ्/युर्फ : ১৫)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি জান্নাতে গিয়েছে একটি মাছির জন্যে। আর অন্য জন জাহান্নামে। শ্রোতারা বললােঃ তা কিভাবে? তিনি বললেনঃ একদা দু' ব্যক্তি কোন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলা। তাদের ছিলাে একটি মূর্তি। যাকে কিছু না দিয়ে তথা দিয়ে অতিক্রম করা ছিলো যে কোন ব্যক্তির জন্য দুষ্কর।
অতএব তারা এদের একজনকে বললাঃ মূর্তির জন্য কিছু পেশ করো। সে
বললাঃ আমার কাছে দেয়ার মতো কিছুই নেই। তারা বললাঃ একটি মাছি
হলেও পেশ করো। অতএব সে একটি মাছি পেশ করলে তাকে ছেড়ে দেয়া
হয়। তাতে করে শির্ক করার দরুন সে জাহান্নামী হয়ে গেলো। তেমনিভাবে
তারা অন্য জনকে বললােঃ মূর্তির জন্য কিছু পেশ করো। সে বললােঃ আমি
আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারোর জন্য কোন নজরানা পেশ করতে
পারবোনা। তাতে করে তারা ওকে হত্যা করলাে এবং সে জানা্তী হলাে।
এ জাতীয় কুরবানির গাস্তে খাওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম।
আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের উপর হারাম করে দিয়েছেন মৃত পশু, প্রবাহিত রক্ত ও শৃকরের গোস্ত এবং যা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারোর নামে জবেহু করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

অর্থাৎ যে পশু আল্লাহ্ তা'আলার নামে জবাই করা হয়নি (বরং তা জবাই করা হয়েছে অন্য কারোর নামে অথবা এমনিতেই মরে গেছে) তা হতে তোমরা এতটুকুও খেয়োনা। কারণ, তা আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতার শামিল। শয়তানরা নিশ্চয়ই তাদের অনুগতদের পরামর্শ দিয়ে থাকে তোমাদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্যে। তোমরা তাদের আনুগত্য করলে নিঃসন্দেহে

#### মুশরিক হয়ে যাবে।

যেখানে বিদ্আত বা শির্কের চর্চা হয় যেমনঃ বর্তমান যুগের মাযার সমূহ সেখানে কোন পশু জবাই করা এমনকি তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নাম উচ্চারণ করে জবাই করা হলেও তা করা বৈধ নয়। বরং তা মারাত্মক একটি গুনাহ'র কাজ।

হ্যরত সাবিত বিন্ যাহ্হাক 🐲 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর যুগে বুওয়ানা নামক স্থানে একটি উট কুরবানি করবে বলে মানত করেছে। রাসূল ﷺ কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেনঃ ওখানে কোন মূর্তি পূজা করা হতো কি? সাহাবারা বললেনঃ না। তিনি বললেনঃ সেখানে কোন মেলা জমতো কি? সাহাবারা বললেনঃ না। রাসূল ﷺ মানতকারীকে বললেনঃ তুমি মানত পুরা করে নাও। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা বা মানুষের মালিকানা বহির্ভ্ত বস্তুর মানত পুরা করতে হয়না।

তবে এ সকল স্থানে কেউ অজ্ঞতাবশতঃ কোন কিছু মানত করে থাকলে মানত পুরা না করে শুধুমাত্র কসমের কাফ্ফারা আদায় করবে।

হ্যরত 'আয়েশা (<sub>রাধিয়াল্লাভ্ আন্থ</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُّطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ (আবু फार्छेफ, हाफ़ीन ७২৮৯ তিরমিয়ী, हाफ़ीन ১৫২৬ ইব্রু মাজাহ, हाफ़ीन ২১৫৬) অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য (ইবাদাত) করবে বলে মানত করেছে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে তথা মানত পুরা করে নেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা তথা গুনাহ্'র কাজ করবে বলে মানত করেছে সে যেন তাঁর অবাধ্য না হয় তথা মানত পুরা না করে।

হ্যরত 'আয়েশা (<sub>রাষিয়াল্লাভ্ আন্য</sub>) আরো বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩২৯০, ৩২৯২ তিরমিয়ী, হাদীস ১৫২৪,১৫২৫ ইব্রু মাজাহ, হাদীস ২১৫৫)

অর্থাৎ কোন গুনাহ্'র ব্যাপারে মানত করা চলবেনা। তবে কেউ অজ্ঞতাবশতঃ এ জাতীয় মানত করে ফেললে উহার কাফ্ফারা কসমের কাফ্ফারা হিসেবে দিতে হবে।

## ৯. মানতের শির্কঃ

মানতের শির্ক বলতে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য কোন কিছু মানত করাকে বুঝানো হয়।

য়ে কোন উদ্দেশ্য সফলের জন্য কোন কিছু মানত করা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত। যা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শির্ক।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নেক বান্দাহ্দের গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

অর্থাৎ তাদের বৈশিষ্ট্য হলোঃ তারা তাদের মানত পূরা করে। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

> ﴿ وَ لَٰیُوْفُواْ لُنُدُوْرَهُمْ ﴾ (৯২: হাজু)

অর্থাৎ তারা যেন তাদের মানত পুরা করে নেয়।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ مَاۤ أَنْفَقُتُمْ مِنْ تَفَقَةً أَوْ نَذَرَتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ ﴾ (वाकृादाह: २ १०)

অর্থাৎ তোমরা যা ব্যয় করো বা মানত করো তা অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা জানেন।
উক্ত আয়াত সমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানত পুরা করার
কারণে তাঁর নেক বান্দাহ্দের প্রশংসা করেছেন। আর কারোর প্রশংসা শুধুমাত্র
আবশ্যকীয় বা পছন্দনীয় কাজ সম্পাদন অথবা নিষিদ্ধ কাজ বর্জনের কারণেই
হয়ে থাকে। দ্বিতীয় আয়াতে মানত পুরা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। আর
আল্লাহ্ তা'আলা বা তদীয় রাসূল এর আদেশ মান্য করার নামই তো হচ্ছে
ইবাদাত। তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানত সম্পর্কে অবগত আছেন
এবং উহার প্রতিদান দিবেন বলে ওয়াদা করেছেন। ইহা য়ে কোন মানত
ইবাদাত হওয়াই প্রমাণ করে। আর এ কথা সবারই জানা য়ে, ইবাদাত
বলতেই তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই হতে হবে। অন্য কারোর জন্য
নয়। অন্য কারোর জন্য সামান্যটুকু ইবাদাত ব্যয় করার নামই তো শির্ক।
অতএব কারোর জন্য কোন কিছু মানত করা সত্যিই শির্ক। এ ছাড়া অন্য
কিছু নয়।

বর্তমান যুগে যারা ওলী-বুযুর্গদের কবরের জন্য নিয়ত বা মানত করে যাচ্ছে তাদের ও মক্কার মুশ্রিকদের মধ্যে সামান্টকুও ব্যবধান নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা মক্কার মুশ্রিকদের সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ وَ جَعَلُوْا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الأَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هَذَا لِلَّهِ بِــزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ، فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللهِ وَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآئِهِمْ ، سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴾

(আন্'আম : ১৩৬)

করেনঃ

অর্থাৎ মুশ্রিকরা আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া শস্য ও পশু সম্পদের একাংশ তাঁর জন্যই নির্ধারিত করছে এবং তাদের ধারণানুযায়ী বলছেঃ এ অংশ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য আর এ অংশ আমাদের শরীকদের। তবে তাদের শরীকদের অংশ কখনো আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পৌঁছেনা। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলার অংশ তাদের শরীকদের নিকট পোঁছে যায়। এদের ফায়সালা কতইনা নিকৃষ্ট।

মূলতঃ মানত দু' প্রকারঃ কোন উদ্দেশ্য হাসিলের শর্ত ছাড়াই এমনিতেই আল্লাহ্ তা'আলার জন্য কোন ইবাদাত মানত করা। আর অন্যটি হচ্ছে কোন উদ্দেশ্য হাসিলের শর্তে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য কোন কিছু মানত করা। এ দু'য়ের মধ্যে প্রথমটিই প্রশংসনীয়। আর এ ধরনের মানত পুরা করাই নেককারদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়টি নয়। বরং তা খুবই নিন্দনীয়। তাই তো রাসূল 🍇 এ জাতীয় মানত করতে নিষেধ করেছেন। তবে এরপরও কেউ এ ধরনের মানত করে ফেললে সে তা পুরা করতে অবশ্যই বাধ্য। হযরত আবু হুরাইরাহ্ 🚲 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🐉 ইরশাদ

لاَ تَنْذُرُوْا، فَإِنَّ النَّذْرَ لاَ يُغْنِيْ مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا، وَ إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ (মুসলিম, হাদীস ১৬৪০)

অর্থাৎ তোমরা মানত করো না। কারণ, মানত কারোর ভাগ্যলিপিকে এতটুকুও পরিবর্তন করতে পারে না। বরং মানতের মাধ্যমে কৃপণের পকেট থেকে কিছু বের করে নেয়া হয়। (যা সে এমনিতেই আদায় করতো না।) হযরত আবু হুরাইরাহ্ 🕸 থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🍇 ইরশাদ করেনঃ

قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: لاَ يَأْتِيْ النَّذْرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ بِشَيْء لَمْ أُقَدِّرْهُ عَلَيْهِ ، وَ لَكَنَّهُ شَيْءٌ أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ ، يُؤْتِينِيْ عَلَيْهِ مَا لاَ يُؤْتِينِيُّ عَلَى الْبُخْلِ (अ २ ४ ٤ اللهِ عَلَى الْبَخْلِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ মানতের মাধ্যমে আদম সন্তান এমন কিছু অর্জন করতে পারে না যা আমি তার জন্য ইতিপূর্বে বরাদ্দ করিনি। তবে মানতের মাধ্যমে কৃপণের পকেট থেকে কিছু বের করে আনা হয়। কারণ, সে মানতের মাধ্যমেই আমাকে এমন কিছু দেয় যা সে কার্পণ্যের কারণে ইতিপূর্বে আমাকে দেয়নি।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (<sub>রাষিয়াল্লাভ্ আন্ভ্মা</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী 🕮 ইরশাদ করেনঃ

النَّذْرُ نَذْرَان : فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَكَفَّارَتُهُ الْوَفَاءُ، وَ مَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلاَ وَفَاءَ فِيْهِ، وَ عَلَيْه كَفَّارَةُ يَميْن

(ইবনুল জারুদ্/মুন্তাকা, হাদীস ৯৩৫ বায়হাকী ১০/৭২)
অর্থাৎ মানত দু' প্রকার। তার মধ্যে যা হবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই
জন্য তার কাফ্ফারা হবে শুধু তা পুরা করা। আর যা হবে শয়তানের জন্য
তথা শরীয়ত বিরোধী তা কখনোই পুরা করতে হবে না। তবে সে জন্য সংশ্লিষ্ট
ব্যক্তিকে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে।

# ১০. আনুগত্যের শির্কঃ

আনুগত্যের শির্ক বলতে বিনা ভাবনায় তথা শরীয়তের গ্রহণযোগ্য কোন প্রমাণ ছাড়াই হালাল, হারাম, জায়েয, নাজায়েযের ব্যাপারে আলেম, বুযুর্গ বা উপরস্থ কারোর সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে সম্ভষ্টিচিত্তে মেনে নেয়াকে বুঝানো হয়।

এ জাতীয় আনুগত্য গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত যা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শিরুক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ اتَّحَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ مَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَّاحِداً ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَها وَّاحِداً ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (318 عَلَى اللهُ وَالْمَالِيَةُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ছেড়ে নিজেদের আলিম, ধর্ম যাজক ও মার্ইয়ামের পুত্র মাসীহ্ (ঈসা) আলি কে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তাদেরকে শুধু এতটুকুই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদাত করবে। তিনি ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বৃদ নেই। তিনি তাদের শিরক হতে একেবারেই পুতপবিত্র।

হ্যরত 'আদি' বিন্ হাতিম 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَ فِيْ عُنُقِيْ صَلَيْبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ : يَا عَدِيُّ! اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ ، وَ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِيْ سُوْرَةَ بَرَاءَةَ:

﴿ اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَ رُّهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّنْ دُوْن الله ﴾

قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُنُواْ يَعْبُدُونَهُمْ وَ لَكَنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا أَحَلُّـُواْ لَهُــمْ شَــــْنَاً اسْتَحَلُّوهُ وَ إِذَا حَرَّمُواْ عَلَيْهِمْ شَيْئاً حَرَّمُوهُ

(তির্রমিয়ী, হাদীস ৩০৯৫)

অর্থাৎ আমি নবী ﷺ এর দরবারে গলায় স্বর্ণের ক্রুশ ঝুলিয়ে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে ডেকে বলেনঃ হে 'আদি'! এ মূর্তিটি (ক্রুশ) গলা থেকে ফেলে দাও। তখন আমি তাঁকে উক্ত আয়াতটি পড়তে শুনেছি। হযরত 'আদি' বলেনঃ মূলতঃ খ্রিষ্টানরা কখনো তাদের আলিমদের উপাসনা করতো না। তবে তারা হালাল ও হারামের ব্যাপারে বিনা প্রমাণে আলিমদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতো। আর এটিই হচ্ছে আলিমদেরকে প্রভু মানার অর্থ তথা আনুগত্যের শিরক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْه وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْخُوْنَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ﴾ (अान'आस : ১২১) অর্থাৎ যে পশু একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নামে জবাই করা হয়নি (বরং তা জবাই করা হয়েছে অন্য কারোর নামে অথবা এমনিতেই মরে গেছে) তা হতে তোমরা এতটুকুও খেয়োনা। কারণ, তা আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতার শামিল। শয়তানরা নিশ্চয়ই তাদের অনুগতদের কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে তোমাদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্যে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো তাহলে তোমরা নিশ্চিতভাবে মৃশ্রিক হয়ে যাবে।

ইসলাম বিরোধী কালা কানুনের আলোকে রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রশাসকদের বিচার-মীমাংসা সম্ভষ্টিচিত্তে মেনে নেয়া এ শির্কের অন্তর্ভুক্ত। যেমনঃ সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার বা মদ জাতীয় হারাম বস্তুকে হালাল করার নীতি। পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে ওয়ারিসি সম্পত্তির সমবন্টন বা পর্দাহীনতার নীতি। বহুবিবাহের মতো হালাল বস্তুকে হারাম করার নীতি। এ সকল ব্যাপারে প্রশাসকদের অকুষ্ঠ আনুগত্য সম্পূর্ণরূপে হারাম ও একান্ত শির্ক। কারণ, মানব জীবনের প্রতিটি শাখায় তথা যে কোন সমস্যায় কোর'আন ও হাদীসের সঠিক সিদ্ধান্ত সম্ভুষ্টিত্তে মেনে নেয়াই সকল মোসলমানের একান্ত কর্তব্য। আর এটিই হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার গোলামী ও একত্ববাদের একান্ত দাবি। কেননা, আইন রচনার সার্বিক অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَ الأَمْرُ ﴾ (আ'রাফ:৫৪)

অর্থাৎ জেনে রাখো, সকল সৃষ্টি তাঁরই এবং ত্কুমের অধিকারীও একমাত্র তিনি। তিনিই তুকুম দাতা এবং তাঁর তুকুমই একান্তভাবে প্রয়োজ্য। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

অর্থাৎ তোমরা যে কোন বিষয়েই মতভেদ করোনা কেন উহার মীমাংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই দিবেন।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَ الرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَّ أَحْسَنُ تَأْوِيْلاً ﴾

(নিসা': ৫৯)

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে উহার মীমাংসার জন্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের দিকেই প্রত্যাবর্তন করো। যদি তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে থাকো। এটিই হচ্ছে তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি।

উক্ত আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে অনুধাবিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার আইনানুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করা শুধু ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্যই নয় বরং তা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত এবং তা সত্যিকারার্থে আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার বাস্তবায়ন ও নিজ আক্বীদা-বিশ্বাস সুরক্ষণের শামিল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানব রচিত বিধি-বিধানের আলোকে সকল বিচার-ফায়সালা সম্ভুষ্টচিত্তে মেনে নিচ্ছে পরোক্ষভাবে সে যেন এ বিধান রচয়িতাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ
﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ ﴾
﴿ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ ﴾

অর্থাৎ তাদের কি এমন কোন (আল্লাহ্'র অংশীদার) দেবতাও রয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'আলার অনুমোদন ছাড়া তাদের জন্য বিধি-বিধান রচনা করে। তিনি আরো বলেনঃ

> ﴿ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ﴾ (আন'আম : ১২১)

অর্থাৎ তোমরা যদি তাদের আনুগত্য করো তাহলে তোমরা নিশ্চিতভাবে মুশ্রিক হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদের মধ্যে মানব রচিত আইন গ্রহণকারীদেরকে ঈমানশূন্য তথা কাফির বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَوْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلَـكَ يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ يُرِيْدُونَ أَنْ يَّكُفُرُواْ بِهِ ، وَ يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ يُرِيْدُونَ أَنْ يَّكُفُرُواْ بِهِ ، وَ يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُصلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيْداً ، ... فَلا وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ أَنْ يُصلَّهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُواْ تَسْلِيْماً ﴾ تَنْهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُواْ تَسْلِيْماً ﴾ أي الشَّور الله اللهُ الللهُ اللهُ اللهُل

অর্থাৎ আপনি কি ওদের ব্যাপারে অবগত নন? যারা আপনার প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ও পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের উপর ঈমান এনেছে বলে ধারণা পোষণ করছে। অথচ তারা তাগৃতের (আল্লাহ্ বিরোধী যে কোন শক্তি) ফায়সালা কামনা করে। বস্তুতঃ তাদেরকে ওদের বিরুদ্ধাচরণের আদেশ দেয়া হয়েছে। শয়তান চায় ওদেরকে চরমভাবে বিভ্রান্ত করতে। ... অতএব আপনার প্রতিপালকের কসম! তারা কখনো ঈমানদার হতে পারেনা যতক্ষণ না তারা আপনাকে নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক বানিয়ে নেয় এবং আপনার সকল ফায়সালা নিঃসঙ্কোচে তথা সম্ভুষ্টিচিত্তে মেনে নেয়।

অতএব যারা নিয়ত মানব রচিত বিধি-বিধান বাস্তবায়নের আহ্বান করছে পরোক্ষভাবে তারা বিধি-বিধান রচনা ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে অন্যকে আল্লাহ্ তা'আলার অংশীদার বানাচ্ছে। আর যারা আল্লাহ্ তা'আলার বিধান ছাড়া অন্য বিধানের আলোকে বিচারকার্য পরিচালনা করছে তারা নিশ্চিতভাবেই কাফির। চাই তারা উক্ত বিধানকে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান চাইতে উত্তম, সম পর্যায়ের বা আল্লাহ্ তা'আলার বিধান এর পাশাপাশি এটাও চলবে বলে

ধারণা করুকনা কেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদের উক্ত আয়াতে বলেছেনঃ তারা ঈমান আছে বলে ধারণা পোষণ করে। বাস্তবে তারা ঈমানদার নয়। দ্বিতীয়তঃ তারা তাগৃতকে বিচারক মানে অথচ তার বিরুদ্ধাচরণ ঈমানের অঙ্গ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ অতএব যে ব্যক্তি তাগৃতকে অবিশ্বাস এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে বিশ্বাস করে সেই প্রকৃতপক্ষে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরলো। অর্থাৎ ঈমানদার হলো।

আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদের মধ্যে তাঁর বিধান বিমুখতাকে মুনাফিকের আচরণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

তিনি বলেনঃ

﴿ وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُودًاً ﴾

#### (নিসা' : ৬১)

অর্থাৎ যখন তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান ও রাসূল 🕮 এর প্রতি আহ্বান করা হয় তখন আপনি মুনাফিকদেরকে আপনার প্রতি বিমুখ হতে দেখবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিধান ছাড়া অন্য বিধানকে জাহিলী (বর্বর) যুগের বিধান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

তিনি বলেনঃ

﴿ أَفَحُكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِئُونَ ﴾ (सांशिलह : ७०)

অর্থাৎ তারা কি জাহিলী যুগের বিধান চাচ্ছে? দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার বিধান চাইতে সুন্দর বিধান আর কে দিতে পারে?

ইব্নে কাসীর (রাহ্মাহুল্লাহু) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ

يُنْكِرُ تَعَالَى عَلَى مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ الله تَعَالَى الْمُشْتَمْلِ عَلَى كُلِّ خَيْرِ النَّاهِيْ عَنْ كُلِّ شَرِّ ، وَ عَدَلَ إِلَى مَا سَوَاهُ مِنَ الآرَاءِ وَ الأَهْوَاءَ وَ الاصْطلاَحَاتُ الَّسِيْ عَنْ كُلِّ شَرِّ ، وَ عَدَلَ إِلَى مَا سَوَاهُ مِنَ اللهِ كَمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهَلِيَّةَ يَحْكُمُونَ بَسِهِ وَصَعَهَا الرِّجَالُ بِلاَ مُسْتَنَد مِنْ شَرِيْعَةَ الله كَمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهَلِيَّةَ يَحْكُمُونَ بَسِهُ مِنَ الْجَهَالاَتِ الْمَالْخُونْ مَنَ السَّيَاسَاتِ الْمَالْخُونْ مَن الْجَهَالاَتِ وَ الصَّلالاَلاَتِ ، وَ كَمَا تَحْكُمُ بِهِ التَّتَارُ مِنَ السَّيَاسَاتِ الْمَالْخُونَ عَنْ جَنَّكِيْرْخَانْ الَّذِيْ وَضَعَ لَهُمُ ''الْيَاسِقَ '' وَ هُوَ الْمَلَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ ، وَ لَيْهَا الْجَكَامِ أَخَذَهَا عَنْ مُجَرَّد نَظْرُهِ وَ هَوَاهُ ، فَصَارَتْ فِيْ بَنِيْسِهِ شَرَائِعَ مَنْ اللهُونَ مَنْ مُجَرَّد نَظْرُهِ وَ هَوَاهُ ، فَصَارَتْ فِيْ بَنِيْسِهِ شَرَاعً فَيْ اللهِ مَنْ اللهُ حُكَامِ اللهِ عَنْ مُجَرَّد نَظْرُهِ وَ هَوَاهُ ، فَصَارَتْ فِيْ بَنِيْسِهِ شَرَائِكَ مَنْ اللهُ وَ رَسُولِهِ ، فَلاَ يُحْكَمُ بِسَوَاهُ فِيْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيْرٍ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى حُكْمِ اللهِ وَ رَسُولِهِ ، فَلاَ يُحْكَمُ بِسُواهُ فِيْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى حُكْمِ اللهِ وَ رَسُولِهِ ، فَلاَ يُحْكَمُ بِسُواهُ فِيْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مَتَ اللهِ وَ رَسُولِهِ ، فَلاَ يَحْكَمُ بِسُواهُ فَيْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَسَوْلِهِ ، فَلاَ يَعْكُمُ بِسُواهُ فَيْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَسَالَهُ وَ رَسُولُه ، فَلاَ يَعْكَمُ بِسُواهُ فَيْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَلَا مَنْ اللهِ وَ رَسُولُه ، فَلاَ يَعْمُ وَلَا لَكُونَ عَلَى السَّيْقَ عَلْ الْمَالِقُونَ عَلَى الْمُعْرَاقِ اللهُ وَ وَلَوْلَ هَا عَلْمَ لَيْلِ إِلَى حُكْمُ اللهِ وَ وَلَاللهِ فَيْ قَلْهُ لِي قَلْمُ اللهِ وَلَوْلَوْلَ عَلْمَ لَكُولُ الْمُولِ الْمُولُولُ وَلَوْلَ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعَلِّ وَلِي اللْمُ اللهِ وَلَوْلَ اللهُ وَلَوْلَوْلُ وَلَوْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَسْرَالِ الْمُعْلَ وَلَا لَهُ مُنْ اللْعُلُولُ الْمُؤْلِ الْعُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُولُولُ الْمُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلُولُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে সে ব্যক্তিকে দোষারোপ করছেন যে ব্যক্তি সার্বিক কল্যাণময় আল্লাহ্ তা'আলার বিধান ছেড়ে মানব রচিত বিধিবিধানের পেছনে পড়েছে। যেমনিভাবে জাহিলী যুগের লোকেরা স্রষ্টতা ও মূর্যতার মাধ্যমে এবং তাতার্রা চেঙ্গিজ খান রচিত "ইয়াসিক" নামক সংবিধানের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনা করতো। যা ছিলো ইন্ড্পী, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মের সংবিধান সমূহ থেকে বিশেষভাবে চয়িত। তাতে চেঙ্গিজ খানের ব্যক্তিগত মতামতও ছিল। ধীরে ধীরে তার সন্তানরা এ সংবিধানকে জীবন বিধান হিসেবে মেনে নিয়েছে। যার গুরুত্ব তাদের নিকট কোর'আন ও হাদীসের চাইতেও বেশি। যে এমন করলো সে কাফির হয়ে গেলো। তার সাথে যুদ্ধ করা সবার উপর ওয়াজিব যতক্ষণনা সে আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয়

রাসূল ﷺ এর বিধানের দিকে ফিরে আসে। বর্তমান যুগে অধিকাংশ রাষ্ট্র মানব রচিত যে সর্থবিধান চলছে তা অনেকাংশে তাতারদের সংবিধানেরই সমতুল্য।

যে কোন মুফ্তি সাহেবের ফতোয়া কোর'আন ও হাদীসের বিপরীত জ্বনেও নিজের মন মতো হওয়ার দক্তন তা মেনে নেয়া এ শির্কের অন্তর্ভুক্ত। সঠিক নিয়ম হচ্ছে, কোন গবেষকের কথা কোর'আন ও হাদীসের সঠিক প্রমাণভিত্তিক হলে তা মেনে নেয়া। নতুবা নয়।

ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূল ﷺ ছাড়া সবার কথাই গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য হতে পারে। এ জন্য তাঁরা সবাইকে কোর'আন ও হাদীসের সঠিক প্রমাণ ছাড়া কারোর কথা অন্ধভাবে মেনে নিতে নিষেধ করেছেন।

হ্যরত ইমাম আবু হানীফা (<sub>রাহিমাত্মাহ</sub>) বলেনঃ

(শা'রানী/মীযান, ফুতূহাতি মাক্কিয়্যাহ, দিরাসাতুল্ লাবীব : ৯০ সাবীলুর রাসুল : ৯৭)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি (কোর'আন ও হাদীসের) দলীল সম্পর্কে অবগত নয় (যে কোর'আন ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে আমি ফতোয়া দিয়েছি) তার জন্য আমার কথানুযায়ী ফতোয়া দেয়া হারাম।

তিনি আরো বলেনঃ

إِذَا رَأَيْتُمْ كَلاَمَنَا يُخَالِفُ ظَاهِرَ الْكَتَابِ وَ السُّنَّةِ فَاعْمَلُوْا بِالْكِتَابِ وَ الـــسُّنَّةِ ، وَاضْرْبُوْا بِكَلاَمِنَا الْحَائِطَ

(শা'রানী / মীযান ১ / ৫৭ সাবীলুর রাসূল : ৯৭ - ৯৮)
অর্থাৎ যখন তোমরা দেখবে আমার কথা কোর'আন ও হাদীসের প্রকাশ্য
বিরোধী তখন তোমরা কোর'আন ও হাদীসের উপর আমল করবে এবং
আমার কথা দেয়ালে ছুঁড়ে মারবে।

জনৈক ব্যক্তি "দানিয়াল" (কেউ কেউ তাঁকে নবী মনে করেন) এর কিতাব নিয়ে ক্ফায় প্রবেশ করলে হযরত ইমাম আবু হানীফা (<sub>রাহিমাহুলাহ্</sub>) তাকে হত্যা করতে চেয়েছেন এবং তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

أَكِتَابٌ سِوَى الْقُرْآنِ وَ الْحَدِيْثِ

(শা'রানী/মীযান, হাকৃীকৃাতুল্ ফিকৃহ, সাবীলুর্ রাসূল : ৯৯) অর্থাৎ কোর'আন ও হাদীস ছাড়া অন্য কিতাব গ্রহণযোগ্য হতে পারে কি? তিনি আরো বলেনঃ

إِذَا جَاءَ الْحَدَيْثُ عَنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَعَلَى الرَّأْسِ وَ الْعَيْنِ ، وَ إِذَا جَــاءَ عَــنِ الصَّحَابَةِ ﷺ فَعَلَى الرَّأْسِ وَ الْعَيْنِ ، وَ إِذَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِيْنَ فَهُمْ رِجَالٌ وَ نَحْــنُ رَجَالٌ وَ نَحْــنُ رَجَالٌ وَ نَحْــنُ رَجَالٌ

(যাফারুল্ আমানী: ১৮২ আল্ ইর্শাদ্: ৯৬ সাবীলুর্ রাসূল: ৯৮) অর্থাৎ রাসূল ﷺ ও সাহাবাদের বাণী সদা শিরোধার্য। তবে তাবেয়ীনদের বাণী তেমন নয়। কারণ, তারাও পুরুষ আমরাও পুরুষ। অর্থাৎ আমরা সবাই একই পর্যায়ের। সুতরাং প্রত্যেকেরই গবেষণার অধিকার রয়েছে।

হ্যরত ইমাম আবু হানীফা (রাহিমাহ্লাহ) সম্পর্কে আরো বলা হয়ঃ
سُئلَ رَحَمَهُ الله تَعَالَى: إِذَا قُلْتَ قَوْلًا وَ كَتَابُ الله يُخَالِفُهُ؟ قَالَ: الْرُكُوا قَــوْلِيْ لَحَبْـرِ
لَكْتَابِ الله ، قَيْلَ: إِذَا كَانَ قَوْلُ الرَّسُوْلِ يُخَالِفُهُ؟ قَالَ: الْرُكُــوُا قَــوْلِيْ لِحَبْـرِ
الرَّسُوْلَ ﷺ، قَيْلَ: إِذَا كَانَ قَوْلُ الصَّحَابَة يُخَالفُهُ؟ قَالَ: الْرُكُوا قَــوْلَيْ لَفَــوْل

الصَّحَايَة

(রাগ্রযাতুল 'উলায়া, 'ইকুদুল জীদ্: ৫৪ সাবীলুর রাসূল: ৯৭)
অর্থাৎ হ্যরত ইমাম আবু হানীফা (<sub>রাহিমাহুরাহ</sub>) কে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ
আপনার ফতোয়া যদি কোর'আনের বিপরীত বলে সাব্যস্ত হয় তখন আমাদের
কি করতে হবে? তিনি বললেনঃ আমার ফতোয়া ছেড়ে দিয়ে তখন

কোর'আনকে মানবে। বলা হলোঃ আপনার ফতোয়া যদি হাদীসের বিপরীত সাব্যস্ত হয়? তিনি বললেনঃ আমার ফতোয়া ছেড়ে দিয়ে তখন হাদীসকে মানবে। বলা হলোঃ আপনার ফতোয়া যদি সাহাবাদের বাণীর বিপরীত সাব্যস্ত হয়? তিনি বললেনঃ আমার ফতোয়া ছেড়ে দিয়ে তখন সাহাবাদের বাণী অনুসরণ করবে।

হ্যরত ইমাম আবু হানীফা (<sub>রাহিমাহুল্লাহ</sub>) আরো বলেনঃ

لاَ تُقَلِّدْنِيْ وَ لاَ تُقَلِّدَنَّ مَالِكاً وَ لاَ غَيْرَهُ، وَ خُذِ الأَحْكَامَ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوْا مِــنَ الْكتَابِ وَ السُّنَّة

(শা'রানী/মীযান, 'হাকৃীকৃাতুল্ ফিকৃহ, তু'হফাতুল্ আখ্ইয়ার: ৪ সাবীলুর্ রাসূল: ৯৯)

অর্থাৎ তুমি আমি আবু হানীফা এবং মালিক এমনকি অন্য যে কারোর অন্ধ অনুসরণ করোনা। বরং তারা যেভাবে হুকুম-আহ্কাম সরাসরি কোর'আন ও হাদীস থেকে সংগ্রহ করেছে তোমরাও সেভাবে সংগ্রহ করো।

হ্যরত ইমাম মালিক (রাহ্মাহ্মল্লাহ) বলেনঃ

كُلُّنَا رَادٌّ وَ مَرْدُوْدٌ عَلَيْه إلاَّ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْر

(ইকুদুল্ জীদ্, আল্ ইয়াওয়াকৃত্রি ওয়াল্ জাওয়াহির ২/৯৬ ইর্শাদুস্ সালিক ১/২২৭ আল্ ইর্শাদ্ : ৯৬ সাবীলুর্ রাসূল : ১০১) অর্থাৎ আমাদের সকলের মত গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য হতে পারে তবে রাসূল 🕮 এর মত অনুরূপ নয়। বরং তা সদা গ্রাহ্য। কারণ, তা ওহি তথা ঐশী বাণী। তিনি আরো বলেনঃ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، أُحْطِئُ وَ أُصِيْبُ ، فَانْظُرُواْ فِيْ رَأْيِيْ ، فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكَتَـــابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوهُ ، وَكُلُّ مَا لَمْ يُوافِقْ فَاتْرُكُوهُ

(জালবুল্ মান্ফা'আহ, 'হাকৃীকাতুল্ ফিকৃহ, জামি'উ বায়ানিল্ 'ইল্মি ওয়া ফায্লিহী ২/৩৩ আল্ ইহকাম ফী উসুলিল্ আহকাম ৬/১৪৯ ঈক্বাযুল হিমাম ৭২ আল্ ইয়াগুয়াকৃীতু গুয়াল্ জাগুয়াহির ২/৯৬ সাবীলুর্ রাসূল : ১০১-১০২)

অর্থাৎ আমি মানুষ। সুতরাং আমার কথা কখনো শুদ্ধ হবে। আবার কখনো অশুদ্ধ হবে। তাই তোমরা আমার কথায় গবেষণা করে যা কোর'আন ও হাদীসের অনুরূপ পাবে তাই মেনে নিবে। অন্যথায় তা প্রত্যাখ্যান করবে। হযরত ইমাম শাফি'য়ী (রাইমাহলাহ) বলেনঃ

مَثَلُ الَّذِيْ يَطْلُبُ الْعِلْمَ بِلاَ حُجَّةٍ كَمَثَلِ حَاطِبِ لَيْلٍ يَحْمِلُ حُزْمَةَ حَطَبٍ، وَفِيْهِ أَفْعَى تَلْدَغُهُ وَ هُوَ لاَ يَدْرِيْ

(ই'লামুল্ মুপ্তয়াকৃকি'য়ীন, সাবীলুর্ রাসূল : ১০১)
অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোর'আন ও হাদীসের কোন প্রমাণ ছাড়া জ্ঞানার্জন করে সে
ওব্যক্তির ন্যায় যে রাত্রি বেলায় কাঠ কেটে বোঝা বেঁধে বাড়ি রওয়ানা করলো
অথচ তাতে সাপ রয়েছে যা তাকে দংশন করছে। কিন্তু তার তাতে কোন খবরই
নেই।

হ্যরত ইমাম আবু হানীফা এবং শािक श्री (वाहिभाङ्भाबार) आता वलनः إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ ، إِذَا رَأَيْتُمْ كَلاَمِيْ يُخَالِفُ الْحَدِيْثَ فَاعْمَلُوا بِالْحَدِيْثِ وَ اصْرُبُوا بِكَلاَمِيَ الْحَائطَ

(ইকুদুল্ জীদ্, আল্ ইয়াওয়াকৃতি ওয়াল্ জাওয়াহির ২/৯৬ রাদ্ধূল্ মুহতার ১/৪৬ রাস্মূল্ মুফ্তী : ১/৪ ঈকাযুল্ হিমাম : ৫২, ১০৭ দিরাসাতুল্ লাবীব : ৯১ সাবীলুর্ রাসূল : ১০১)

অর্থাৎ কোন হাদীস বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলে তা আমার মায্হাব বলে মনে করবে। জেনে রাখো, আমার কোন সিদ্ধান্ত হাদীসের বিপরীত প্রমাণিত হলে তখন হাদীস অনুযায়ী আমল করবে এবং আমার কথা দেয়ালে ছুঁড়ে মারবে। হযরত ইমাম শাফি'য়ী (<sub>রাই্মাহ্লাহ</sub>) আরো বলেনঃ

إِذَا قُلْتُ قَوْلاً وَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ خِلاَفَ قَوْلِيْ فَمَا يَصِحُّ مِنْ حَدِيْثِ النَّبِسيُّ

ﷺ أَوْلَى ، فَلاَ تُقَلِّدُوْنِيْ

(हॅक्पून् জीप्, हॅ'नासून् सूश्राक्िक्'राीन ২/২৬১ ঈক্বাযুল্ हिसास ১০০,১০৩ সাবীনুর্ রাসূন :১০০)

অর্থাৎ আমি যদি এমন কোন কথা বলে থাকি যা নবী ﷺ এর কথার বিপরীত তখন নবী ﷺ এর বিশুদ্ধ হাদীস অনুসরণ করাই সর্বোত্তম। অতএব তখন আমার অন্ধ অনুসরণ করবে না।

তিনি আরো বলেনঃ

أَجْمَعَ الْعُلَمَآءُ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَّدَعَهَا لَقَوْلَ أَحَد

(হাকৃীকৃাতুল্ ফিকৃহ, শা'রানী / মীযান, তাইসীর: ৪৬১)
অর্থাৎ সকল আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূল ﷺ এর হাদীস যখন
কারোর নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায় তখন অন্য কারোর কথার কারণে তা
প্রত্যাখ্যান করার কোন অধিকার সে ব্যক্তির আর থাকে না।

হ্যরত ইমাম আহ্মাদ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ

لاَ تُقَلِّدْنِيْ وَ لاَ تُقَلِّدَنَّ مَالِكاً ، وَ لاَ الشَّافِعِيَّ ، وَ لاَ الأَوْزَاعِيَّ ، وَ لاَ النَّوْرِيَّ ، وَ خُذْ منْ حَيْثُ أَخَذُوْا

(ইকুদুল্ জীদ্, ইব্নুল্ জাওয়ী/মানাকিবুল্ ইমামি আহ্মাদ্ : ১৯২ ঈকাযুল্ হিমাম ১১৩ আল্ ইয়াওয়াকীতু ওয়াল্ জাওয়াহির ২/৯৬ দিরাসাতুল্ লাবীব : ৯৩ সাবীলুর্ রাসূল : ১০০)

অর্থাৎ তুমি আমি আহ্মাদ্, ইমাম মালিক, শাফি'য়ী, আওযা'য়ী, সাওরী এমনকি কারোর অন্ধ অনুসরণ করো না। বরং তুমি ওখান থেকেই জ্ঞান আহরণ করো যেখান থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন এ সকল ইমামরা।

তিনি আরো বলেনঃ

لَيْسَ لأَحَدِ مَعَ اللهِ وَ رَسُوْلِهِ كَلاَمٌ

(ইকুদুল্ জীদ্, আল্ ইয়াওয়াকৃতি ওয়াল্ জাওয়াহির ২/৯৬ সাবীলুর রাসূল: ১০০)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল 🕮 এর কথার পাশাপাশি আর কারোর কথা বলার কোন অধিকার থাকেনা।

তিনি আরো বলেনঃ

لاَ ثُقَلِّدْ دَيْنَكَ أَحَداً مِنْ هَؤُلاَءِ ، مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ أَصْحَابِهِ فَخُذْ بِهِ ، ثُمَّ التَّابِعَيْنَ بَعْدُ ، الرَّجُلُ فَيْه مُخَيَّرٌ

(ই'লামুল্ মুগুয়াকৃকি'য়ীন, সাবীলুর্ রাসূল: ১০০)
অর্থাৎ তোমার গুরুত্বপূর্ণ ধর্মকে এদের (ইমামদের) কারোর হাতে সোপর্দ
করোনা। বরং তুমি রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের কথানুযায়ী চলবে। তবে
তাবি'য়ীনদের কথা মানার ব্যাপারে তুমি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন।
তিনি আরো বলেনঃ

عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الإِسْنَادَ وَ صِحَّتُهُ يَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُـفْيَانَ وَ اللهُ تَعَـالَى يَقُولُ: ﴿ فَلْيَحُّذَرِ الَّذِيْنَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَــذَابٌ ٱليْمِ ﴾ أَلَيْمٌ ﴾ أَلَيْمٌ ﴾

(আল্ ইর্শাদ্ : ৯৭ তাইসীর : ৪৬১)

অর্থাৎ আশ্চর্য হয় ওদের জন্য যারা হাদীসের বর্ণনধারার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত। এতদ্সত্ত্বেও তারা তা না মেনে সুফ্ইয়ান (সাওরী) (<sub>রাহিমাত্ত্রাহ</sub>) এর একান্ত ব্যক্তিগত মতামত গ্রহণ করে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ রাসূল ﷺ এর আদেশ অমান্যকারীদের এ মর্মে সতর্ক থাকা উচিত যে, তাদের উপর নেমে আসবে বিপর্যয় বা আপতিত হবে কঠিন শাস্তি। হযরত ইমাম আহ্মাদ্ (্রাহ্মাত্ত্রাহ) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেনঃ وَ مَا الْفَتَنَةُ إِلاَّ الشِّرْكُ ، لَعَلَمُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ فَوْلُهُ أَنْ يُقْعَ فَيْ قُلْهِ شَيْءً مِّنَ الزَّيْخِ

فَيَزِيْغُ قَلْبُهُ فَيُهْلِكُهُ

(ठाइँत्रीक़न् 'व्यायीधिन् हासीमः : ८७२)

অর্থাৎ উক্ত আয়াতে ফিৎনাহ্ বলতে শির্ককেই বুঝানো হয়েছে। সম্ভবত এটাই বুঝানো হচ্ছে যে, যখন কোন ব্যক্তি রাসূল 🕮 এর কোন কথা প্রত্যাখ্যান করে তখন তার অন্তরে কিছুটা বক্রতা সৃষ্টি হয়। এমনকি ধীরে ধীরে তার অন্তর সম্পূর্ণরূপে বক্র হয়ে যায়। এতেই তার ধ্বংস অনিবার্য।

তিনি উক্ত আয়াতের দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় আরো বলেনঃ

أَتَدْرِيْ مَا الْفَتْنَةُ؟ الْفَتْنَةُ الْكُفْرُ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾

(ताकृातार् : २১৭)

(ठारॅमीक़न् 'व्यागींगिन् राभीम: ८७२)

অর্থাৎ তুমি জানো কি? উক্ত আয়াতে ফিৎনাত্ব বলতে কি বুঝানো হয়েছে। তিনি বলেনঃ উক্ত আয়াতে ফিৎনাত্ব বলতে কুফরীকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাত্ব তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ ফিৎনাত্ব (কুফরী) হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। হযরত ইমাম আহ্মাদ্ (রাহ্মাহ্লাহ্) ওদের প্রতি কটাক্ষ করেছেন যারা হাদীসকে বিশুদ্ধ জেনেও সুফ্ইয়ান (সাওরী) (রাহ্মাহ্লাহ) বা অন্যান্য

ইমামগণের অন্ধ অনুসরণ করে। তারা কখনো কখনো এ বলে হাদীস ম

তারা কখনো কখনো এ বলে হাদীস মানতে অক্ষমতা প্রকাশ করে যে, হাদীস মানা না মানা গবেষণা সংক্রান্ত ব্যাপার। আর গবেষণার দরোজা বহু পূর্বেই বন্ধ হয়ে গেছে অথবা আমার ইমাম আমার চাইতে এ সম্পর্কে ভাল জানেন। তিনি জেনে শুনেই এ হাদীস গ্রহণ করেননি। সূতরাং এ ব্যাপারে ভাবনা বা গবেষণার কোন প্রয়োজন নেই অথবা গবেষণার দরোজা এখনো বন্ধ হয়নি। তবে গবেষণার জন্য এমন অনেকগুলো শর্ত রয়েছে যা এ যুগে কারোরই মধ্যে পাওয়া যাচ্ছেনা। যেমনঃ গবেষক কোর'আন ও হাদীসে

বিশেষজ্ঞ হওয়া এবং উহার নাসিখ (রহিতকারী) মান্সূখ (রহিত) সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া; হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধ জানা; শব্দ ও বাক্যের ইঙ্গিত, অভিব্যক্তি ও বাচনভঙ্গি সম্পর্কে সুপঞ্চিত হওয়া; আরবী ভাষা, নাহ্ (ব্যাকরণ), উসূল (ফিকাহ্ শাস্ত্রের মৌলিক প্রমাণ সংক্রোন্ত জ্ঞান) ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা। আরো এমন অনেকগুলো শর্ত বলা হয় যা যা আবু বকর ও 'উমর (রাফ্রাল্লভ্ আন্ভ্মা) এর মধ্যে পাওয়া যাওয়াও হয়তো বা অসম্ভব।

উক্ত শর্তসমূহ সঠিক বলে মেনে নিলেও তা শুধু হ্যরত ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফি'য়ী ও আহ্মাদ (রাহ্মান্ত্র্রাহ্) এর মতো প্রথম পর্যায়ের বা মহা গবেষকদের ক্ষেত্রে মেনে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু ওগুলোকে সরাসরি কোর'আন ও হাদীস মোতাবেক আমল করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে শর্ত হিসেবে মেনে নেয়া হলে তা হবে সত্যিকারার্থে আল্লাহ্ তা'আলা, তদীয় রাসূল ও ইমামগণের উপর মারাত্মক অপবাদ। বরং একজন মু'মিন হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তির উপর ফর্য এই য়ে, যখনই কোর'আনের কোন আয়াত অথবা রাসূল এর বিশুদ্ধ কোন হাদীস তার কর্ণকুহরে পৌঁছুবে এবং সে তা হাদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে তখনই সে তা নিঃসঙ্কোচে মেনে নিবে। তা য়ে কোন বিষয়েই হোকনা কেন এবং উহার বিপরীতে য়ে কেউই মত ব্যক্ত করুকনা কেন। ইহাই মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলা এবং তদীয় রাসূল মুহাম্মাদ ্রি এর একান্ত নির্দেশ এবং সকল আলিম এ ব্যাপারে একমত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ তোমরা নিজ প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিধানের অনুসরণ করো। তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে অনুসরণীয় বন্ধু বা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না। তবে তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।

সকল হিদায়াত একমাত্র রাসূল 🕮 এর আনুগত্যে। অন্য কারোর আনুগত্যে নয়। সে যত বড়ই হোকনা কেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ যদি তোমরা তাঁর (আল্লাহ্) রাসূলের আনুগত্য করো তাহলে তোমরা সত্যিকারার্থে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। রাসূলের কর্তব্যই তো হচ্ছে সকলের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছে দেয়া।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের আনুগত্যে হিদায়াত রয়েছে বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। কিন্তু মাযহাবীরা তাতে হিদায়াত দেখতে পাচ্ছেন। বরং তাদের অধিকাংশের ধারণা, রাসূল अ এর হাদীস সরাসরি অবলম্বনে সমূহ গোমরাহির নিশ্চিত সম্ভাবনা এবং একান্তভাবে মাযহাব অনুসরণে সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাইতো তারা নির্দিষ্ট কোন মাযহাব পরিত্যাগ করাকে মারাত্মক অপরাধ ও চরম গোমরাহির কারণ বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

হযরত ইমাম আহ্মাদ্ (<sub>রাহিমাহুলাহ</sub>) এর উপরোল্লিখিত বাণীতে এ কথাও সুস্পষ্ট যে, কারোর নিকট রাসূল ﷺ এর সুস্পষ্ট বাণী পোঁছা পর্যন্ত ততক্ষণ কোন ইমামের অন্ধ অনুসরণ (তাকুলীদ) সত্যিকারার্থে দোষনীয় নয়। বরং দোষনীয় হচ্ছে কারোর নিকট রাসূল ﷺ এর সুস্পষ্ট বাণী পোঁছার পরও পূর্ব ভুল সিদ্ধান্তের উপর অটল ও অবিচল থাকা। দোষনীয় হচ্ছে ফিকাহ্'র কিতাব সমূহ জীবন চালনার জন্যে সম্পূর্ণরূপে যথেষ্ট মনে করে কোর'আন ও হাদীসের প্রতি শ্রাক্ষেপ না করা।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোর'আন ও হাদীস অধ্যয়ন করা হলেও তা একমাত্র বরকত হাসিল অথবা মাযহাবী অপতৎপরতা দৃঢ়তর করা তথা কোর'আন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা দেয়ার উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। একান্ত শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে নয়। শুধুমাত্র চাকুরির জন্যে। শরীয়ত শেখার জন্যে নয়। তাদের সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া উচিৎ যে, নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর অন্তর্ভুক্ত তারাইতো নয়? না অন্য কেউ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ قَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَا ذَكْراً ، مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْراً ، خَالِدِيْنَ فِيْهِ وَ سَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلاً ﴾ ﴿كَا حِدْ ﴿ كَا ﴿كَا حَدْهُ ﴿ كَا ﴿كَا حَدْهُ ﴾

অর্থাৎ আমি আমার পক্ষ থেকে আপনাকে কোর'আন মাজীদ দিয়েছি উপদেশ স্বরূপ। যে ব্যক্তি তা হতে বিমুখ হবে সে কিয়ামতের দিন গুনাহ'র মহা বোঝা বহন করবে। এমনকি সে স্থায়ী শাস্তির সম্মুখীনও হবে এবং এ বোঝা তার জন্য দুঃখ ও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذَكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعْيْشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَة أَعْمَى ، قَالَ رَبِّ لَمْ حَشَرْتَنِيْ أَغْمَى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيْراً ، قَالَ كَذَلكَ أَتَنْكَ آيَاتُنَا فَنسيْتَهَا وَكَذَلكَ الْيُوْمَ تُنْسَى ، وَكَذَلكَ نَجْزِيْ مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ يُسؤُمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَكَذَلكَ الْآخِرَة أَشَدُ وَ أَبْقَى ﴾ وَلَكَذَلك أَنْتُونُ مَنْ أَسْرَف وَ لَمْ يُسؤُمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ

(ত্যা-হা : ১২৪-১২৭)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবন-যাপন হবে কঠিন ও সংকুচিত এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে উঠাবো অন্ধ রূপে। তখন সে বলবেঃ হে আমার প্রভূ! আপনি আমাকে কেন অন্ধ করে উঠালেন? আমি তো ছিলাম চক্ষুম্মান। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ এ ভাবেই। কারণ, দুনিয়াতে তোমার নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী এসেছিলো তখন তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। সে ভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হলো। এ ভাবেই আমি হঠকারী ও প্রভুর নিদর্শনে অবিশ্বাসীকে শাস্তি দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই পরকালের শাস্তি কঠিন ও চিরস্থায়ী।

হ্যরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (<sub>রাযিয়াল্লাভ্ আন্ত্মা</sub>) এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কেই বলেনঃ

يُوْشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ! أَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ! وَ تَقُوْلُوْنَ: قَالَ أَبُوْ بَكْر وَ عُمَرُ

#### (আল্ ইরশাদ্ : ৯৭)

অর্থাৎ অচিরেই তোমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হবে। আমি বলছিঃ রাসূল ﷺ বলেছেন। অথচ তোমরা বলছোঃ আবু বক্র ﷺ বলেছেন, 'উমর ﷺ বলেছেন।

শায়েখ আব্দুর রহমান বিন্ হাসান (<sub>রাহিমাহুল্লাহ</sub>) প্রতিটি মুসলমানের সঠিক কর্তব্য সম্পর্কে বলেনঃ

الْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّف إِذَا بَلَغَهُ الدَّلِيْلُ مِنْ كَتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ وَ فَهِمَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يُنْتَهِيَ إِلَيْهِ وَ يَعْمَلَ بِهِ ، وَ إِنْ خَالَفَهُ مَنْ خَالَفَهُ ( অাল ইরশাদ : ৯৭)

অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তির কর্তব্য এই যে, যখন তার নিকট কোর'আন ও হাদীসের সঠিক প্রমাণ পৌঁছুবে এবং সে তা বুঝতে সক্ষম হবে তখন সে আর সামনে পা বাড়াবেনা বরং তা নিঃসঙ্কোচে মেনে নিবে। এর বিরোধিতায় যে কোন ব্যক্তিই মত পোষণ করুকনা কেন।

#### তিনি আরো বলেনঃ

يَجِبُ عَلَى مَنْ نَصَحَ نَفْسَهُ إِذَا قَرَأَ كُتُبَ الْعُلَمَاءِ وَ نَظَرَ فِيْهَا وَ عَرَفَ أَقْوَالَهُمْ أَنْ يَغْرِضَهَا عَلَى مَا فِيْ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُجْنَهِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ مَنْ تَبِعَهُ وَ انْتَسَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ دَلَيْلَهُ ، وَ الْحَقُّ فِيْ الْمَسْأَلَة وَاحِدٌ ، وَ الْأَئِمَّةُ مُثَابُونَ عَلَى الْجُتِهَادِهِمْ ، فَالْمُنْصِفُ يَجْعَلُ النَّظْرَ فِيْ كَلاَمِهِمْ وَ تَأَمُّلُهُ طَرِيْقَاً إِلَى مَعْرِفَةِ الْجَهَادِهِمْ ، وَ تَمْيِيْزِ الصَّوَابِ مِنَ الْخَطَأ بِالأَدلَّةِ الَّتِيْ يَـــَذْكُرُهَا الْمُسْتَدلُونَ ، وَ يَعْرِفُ بِذَلِكَ مَنْ هُو أَسْعَدُ بِاللَّالِيْلِ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَيَتَّبِعُهُ الْمُسْتَدلُونَ ، وَ يَعْرِفُ بِذَلِكَ مَنْ هُو أَسْعَدُ بِاللَّالِيْلِ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَيَتَّبِعُهُ الْمُسْتَدلُونَ ، وَ يَعْرِفُ بِذَلِكَ مَنْ هُو أَسْعَدُ بِاللَّالِيْلِ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَيَتَّبِعُهُ الْمُسْتَدلُونَ ، وَ يَعْرِفُ إِذَاكَ مَنْ هُو أَسْعَدُ بِاللَّالِيْلِ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَيَتَّبِعُهُ اللّهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ فَيَتَبِعُهُ

অর্থাৎ প্রত্যেক নিজ হিতাকাঞ্জী ব্যক্তির কর্তব্য এই যে, যখন সে কিতাব পড়ে কোন আলিমের মতামত জানবে তখন তা কোর'আন ও হাদীসের কিষ্টপাথরে যাচাই করে নিবে। কারণ, যে কোন গবেষক বা তার অনুসারীরা যখনই কোন মাস্আলা উল্লেখ করেন সাথে সাথে তার প্রমাণও উল্লেখ করে থাকেন। সুতরাং আমাদের সক্ষমদের কর্তব্য, প্রতিটি মাস্আলার সঠিক দৃষ্টিকোণ জেনে নেয়া। কারণ, যে কোন মাস্আলার সঠিক দৃষ্টিকোণ জেনে নেয়া। কারণ, যে কোন মাস্আলার সঠিক দৃষ্টিকোণ সবেমাত্র একটি। দু'টো বা ততোধিক নয়। তবে ইমামগণ সর্বাবস্থায় গবেষণার সাওয়াবের অধিকারী হবেন। চাই তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হোন বা নাই হোন। অতএব, ইনসাফ অন্বেষী ব্যক্তি সে, যে গবেষকদের মতামতে গভীর দৃষ্টি আরোপ করে কোর'আন ও হাদীস সম্মত সঠিক মত জেনে নিবে এবং জানবে কোন্ আলিমের মত নিখুঁত প্রমাণভিত্তিক তাহলে সে তা মেনে নিবে। এভাবেই ক্ষণকালের মধ্যে তার নিকট পরীক্ষিত এক ধর্মীয় জ্ঞানভাগ্যর সঞ্চিত হবে।

হ্যরত আব্দুর রহমান বিন্ হাসান (बाह्याह्बाह) আল্লাহ্'র বাণীঃ
﴿ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِ كُوْنَ ﴾
( खान'खास : ১ ২ ১)

অর্থাৎ তোমরা যদি তাদের আনুগত্য করো তাহলে তোমরা নিশ্চিতভাবে মুশ্রিক হয়ে যাবে।

## উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেনঃ

وَ هَذَا وَقَعَ فِيْهِ كَثَيْرٌ مِّنَ النَّاسِ مَعَ مَنْ قَلَّدُوْهُمْ لِعَدَمِ اعْتَبَارِهِمِ السَّدَّلِيْلَ إِذَا خَالَفَ الْمُقَلَّدَ، وَ هُوَ مِنْ هَذَا الشِّرْك، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَّغُلُوْ فِيْ ذَلَكَ وَ يَعْتَقَلُهُ أَنَّ الْأَخْذَ بِالدَّلِيْلِ وَ الْحَالُ هَذِهِ يُكُرُهُ أَوْ يَحْرُمُ فَعَظُمَتِ الْفَيْنَةُ! وَ يَقُوْلُ: هُوَ أَعْلَمُ مَنَّ اللَّمِّنَةُ! وَ يَقُوْلُ: هُوَ أَعْلَمُ مَنَّ اللَّهِ لَلَهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللَّالَ الللللَّهُ اللَّذَالِمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّذَالِمُ الللللللَّةُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّلِمُ اللللللْمُ الللللْمُ

## (আল্ ইরশাদ্ : ৯৭-৯৮)

অর্থাৎ এ জাতীয় শির্কে মায্হাব অনুসারীদের অনেকেই লিপ্ত। কারণ, তারা নিজ ইমামের মত পরিপন্থী কোন প্রমাণ গ্রহণ করেনা যতই তা বিশুদ্ধ প্রমাণিত হোকনা কেন। তাদের কট্টরপন্থীরাতো এমনও বিশ্বাস করে যে, ইমাম সাহেবের মত পরিপন্থী কোন প্রমাণ গ্রহণ করা মাকরহ বা হারাম। এমতাবস্থায় বিপর্যয় আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। তারা এমনও বলে থাকে যে, ইমাম সাহেব দলীল সম্পর্কে আমাদের চাইতে কম অবগত ছিলেন না। শারেখ মোহাম্মদ বিন্ আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহ্মাহ্লাহ) বলেনঃ

الْمَسْأَلَةُ الْحَامِسَةُ: تَغَيُّرُ الْأَخْوَالِ إِلَى هَذَهِ الْغَايَةِ ، حَتَّى صَارَ عِنْدَ الأَكْثَرِ عَبَادَةُ الرُّهْبَانِ هِيَ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ ، وَ تُسَمَّى الْوَلاَيَةَ ، وَ عَبَادَةُ الأَحْبَارِ هِــيَ الْعَلْــمُ وَالْفِقْهُ ، ثُمَّ تَغَيَّرَتِ الْحَالُ إِلَى أَنْ عُبِدَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَيْسَ مِنَ الــَصَّالِحَيْنَ ، وَعُبَدَ بالْمَعْنَى الثَّانِيْ مَنْ الْحَالُ إِلَى أَنْ عُبِدَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَيْسَ مِنَ الـَـصَّالِحَيْنَ ، وَعُبَدَ بالْمَعْنَى الثَّانِيْ مَنْ هُوَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ

### (আল্ ইরশাদ্ : ৯৮)

অর্থাৎ পঞ্চম মাস্আলা এই যে, অবস্থার পরিবর্তন এতটুকু পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, অনেকেই বুযুর্গদের উপাসনাকে উৎকৃষ্ট আমল বলে মনে করছে। এমনকি উহাকে বিলায়াত (বুযুর্গী) বলতে এতটুকুও সঙ্কোচ করছেনা। অনুরূপভাবে আলিমদের উপাসনাকে ইল্ম তথা ফিক্হ বলা হচ্ছে। ধীরে ধীরে অবস্থার এতখানি অবনতি ঘটেছে যে, বুযুর্গ নামধারী ভগুদের এবং আলিম নামধারী

#### মূর্খদের পূজা শুরু হয়েছে।

অতএব মৃত ব্যক্তিদের ওয়াসীলা গ্রহণ, যে কোন সমস্যার সমাধান কল্পে তাদেরকে আহ্বান, সৃফীদের পথ ও মত অনুসরণ, জন্মোৎসব উদ্যাপন এ জাতীয় সকল শ্রষ্টতা, বিদ্'আত ও কুসংস্কারের ক্ষেত্রে শ্রষ্ট আলিমদের অনুসরণ তাদেরকে প্রভু মানার শামিল। শ্রষ্ট আলিমরা ইসলাম ধর্মে এমন কিছু কর্মকাণ্ড আবিষ্কার করেছে যার লেশমাত্রও কোর'আন বা হাদীসে খুঁজে পাওয়া যায়না। পরিশেষে ব্যাপারটি এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, বিদ্'আতক ধর্ম পালনের মূল মানদণ্ড বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। যা পালন না করলে সেব্যক্তিকে ধর্ম ত্যাগী বা আলিম-বুযুর্গদের চরম শক্রু ভাবা হচ্ছে।

গবেষক ইমামদের ভূল গবেষণা মানা যদি নাজায়েয হয়ে থাকে অথচ তারা অনিচ্ছাকৃত ভূলের জন্য একটি সাওয়াব পাচ্ছেন তাহলে আক্বীদার বিষয়ে (যাতে গবেষণার সামান্যটুকুও অবকাশ নেই) স্রষ্ট আলিমদের অনুসরণ কিভাবে জায়েয হতে পারে। মূলতঃ ব্যাপারটি এমন য়েমনটি আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদের মধ্যে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ ، وَ لَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَة لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ مَبْطُلُوْنَ ، كَذَلَكَ يَطْبُعُ اللهُ عَلَسَى قُلُسُوْبِ اللَّـذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ ، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقِّ وَ لاَ يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِيْنَ لاَ يُوْقِنُوْنَ ﴾ يَعْلَمُوْنَ ، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقِّ وَ لاَ يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِيْنَ لاَ يُوْقِنُوْنَ ﴾

অর্থাৎ আমি মানুষকে বুঝানোর জন্যে এ কোর'আন মাজীদে সর্ব প্রকারের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি। আপনি যদি তাদের সম্মুখে কোন নিদর্শন উপস্থিত করেন তখন কাফিররা নিশ্চয়ই বলবেঃ তোমরা অবশ্যই মিথ্যাশ্রয়ী। এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা মূর্খদের অন্তরে মোহর মেরে দেন। অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি সত্য। তবে এ ব্যাপারে সতর্ক

থাকুন যে, অবিশ্বাসীরা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।

সর্ব বিষয়ে আলিমদের কট্টর অন্ধ অনুসারীদের পাশাপাশি আরেকটি দল রয়েছে যারা সবার উপর গবেষণা ওয়াজিব বলে মনে করে। যদিও সে গওমূর্থ হোকনা কেন। তারা ফিক্হের কিতাব পড়া হারাম মনে করে। তারা চায় মূর্থরাও যেন কোর'আন ও হাদীস থেকে মাস্আলা বের করে নেয়। এটি চরম কট্টরতা বৈ কি? ভয়ঙ্করতার বিবেচনায় এরাও প্রথমোক্তদের চাইতে কম নয়। অতএব, এ ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অনুসরণ করাই সর্বোত্তম। অর্থাৎ আমরা গবেষকদের অন্ধ অনুসরণও করবোনা আবার তাদের কোর'আন-হাদীস সম্মত জ্ঞানগর্ব আলোচনাও প্রত্যাখ্যান করবোনা। বরং আমরা তাদের গবেষণা গভীরভাবে অধ্যয়ন করে কোর'আন ও হাদীস বুঝার সঠিক পথ খুঁজে প্রতে পারি।

# ১১. ভালোবাসার শির্কঃ

ভালোবাসার শির্ক বলতে দুনিয়ার কাউকে এমনভাবে ভালোবাসাকে বুঝানো হয় যাতে তার আদেশ-নিষেধকে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধের উপর প্রাধান্য দেয়া অথবা সমপর্যায়ের মনে করা হবে। তাতে অভূতপূর্ব সম্মান, অধীনতা ও আনুগত্যের সংমিশ্রণ থাকে।

কোর'আন ও হাদীসের দৃষ্টিকোণে এ জাতীয় ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই হতে হবে। অন্য কারোর জন্য নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْدَاداً يُُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ، وَ الَّـــذَيْنَ آمَنُو ا أَشَدُّ حُبًّا للَّهِ ، وَ لَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ اللَّهِ ــوَّةَ لِلَّـــهِ جَمِيْعاً وَ أَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴾

(বাকুারাহ: ১৬৫)

অর্থাৎ মানবমণ্ডলীর অনেকেই এমন যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্যকে শরীক করে। তারা ওদেরকে এমনভাবে ভালোবাসে যেমন ভালোবাসে আল্লাহ্ তা'আলাকে। তবে ঈমানদার ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই সর্বাধিক ভালোবাসে। জালিমরা যদি শাস্তি অবলোকন করে বুঝতো যে, সমুদর শক্তি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য এবং নিশ্চরই আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।

স্বাভাবিক ভালোবাসা যা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য না হয়ে অন্য কারোর জন্যও হতে পারে তা তিন প্রকারঃ

- 🖚 প্রকৃতিগত ভালোবাসা। যেমনঃ আহারের জন্য ক্ষুধার্তের ভালোবাসা।
- . স্নেহ জাতীয় ভালোবাসা। যেমনঃ সন্তানের জন্য পিতার ভালোবাসা।
- গ. আসক্তিগত ভালোবাসা। য়েমনঃ স্বামীর জন্য স্ত্রীর ভালোবাসা। তবে এ সকল ভালোবাসাকে আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসার উপর কোনভাবেই প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَائُكُمْ وَ أَزْوَاجُكُمْ وَ عَشَيْرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌّ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِسنَ الله وَرَسُوْلِهِ وَ جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ ، وَ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسقَيْنَ ﴾

#### (তাগুৱা: ২৪)

অর্থাৎ (হে নবী!) আপনি বলুনঃ যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, প্রাতা, স্ত্রী, গোত্র-গোষ্ঠী, অর্জিত ধন-সম্পদ আর ঐ ব্যবসা যার অবনতির তোমরা আশঙ্কা করছো এবং পছন্দসই গৃহসমূহ তোমাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চাইতে অধিক প্রিয় হয়ে থাকে

তাহলে তোমরা অচিরেই আল্লাহ্ প্রদত্ত শাস্তির অপেক্ষা করতে থাকো। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আদেশ অমান্যকারীদের সুপথ প্রদর্শন করেন না। আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালোবাসার নিদর্শন সমূহঃ

কারোর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসা বিদ্যমান আছে কিনা তা বুঝার কয়েকটি নিদর্শন বা উপায় রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপঃ

**ক.** আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাকে নিজ ইচ্ছার উপর প্রধান্য দেয়া।

**খ.** সকল বিষয়ে রাসূল 🕮 আনীত বিধি-বিধান মেনে চলা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَ يَغْفِرْ لَكُـــمْ ذُنُـــوْبَكُمْ وَاللَّهَ غَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴾

(আল-ইম্রান: ৩১)

অর্থাৎ (হে নবী!) আপনি বলে দিনঃ যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে সত্যিকারার্থে ভালোবেসে থাকো তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ করো। তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা সত্যিই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

সকল ঈমানদারের প্রতি দয়াবান ও অনুগ্রহশীল হওয়া।
 আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (عَ: ﴿ كَاللَّهُ وَمَنِيْنَ ﴾ ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لَمَنِ الْبُعَدِينَ ﴾

অর্থাৎ যে সকল মু'মিন আপনাকে অনুসরণ করে তাদের প্রতি আপনি বিনয়ী হোন।

আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবাদের গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত রাসূল। আর তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি খুবই কঠোর। তবে তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান।

**ঘ.** কাফিরদের প্রতি কঠোর হওয়া।

আল্লাহ্ তা'আলা নবী 🕮 কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

অর্থাৎ হে নবী! আপনি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি খুব কঠোর হোন।

- **ও.** আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে মুখ, হাত, জান ও মালের মাধ্যমে তথা সার্বিকভাবে আল্লাহ্'র রাস্তায় জিহাদ করা।
- **চ.** আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে কারোর গাল-মন্দ তথা তিরস্কারকে পরোয়া না করা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيْ اللهُ بِقَــوْمٍ يُحــبُّهُمْ وَيُحَبُّونَهُ أَذَلَّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَــبِيْلِ اللهِ وَ لاَ يَخَافُونَ لَوْمَةً لاَئِمٍ ﴾

(क्षाशिकार् : ৫৪)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কেউ স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করলে (তাতে ইসলামের কোন ক্ষতি হবেনা।) কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা সত্বরই তাদের স্থলে এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি দয়াশীল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না।

আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালোবাসার উপায়ঃ

যে যে কাজ করলে কারোর অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসা বদ্ধমূল হয়ে যায় তা নিম্নরূপঃ

- 🕽 . অর্থ বুঝে মনোযোগ সহকারে কোর'আন মাজীদ তিলাওয়াত করা।
- ২. বেশি বেশি নফল নামায আদায় করা।
- অন্তরে, কথায় ও কাজে সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করা।
- নিজের পছন্দ ও আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দ পারস্পরিক সাংঘর্ষিক হলে আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দকে নিজের পছন্দের উপর সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়া।
- শুরার্ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর মাহাত্ম্য, তাৎপর্য ও সুফল নিয়ে গবেষণা করা।
- প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য তথা আল্লাহ্ তা'আলার সকল নিয়ামত নিয়ে সর্বদা
   ভাবতে থাকা।
- ৭. আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সর্বদা বিনয়ী ও মুখাপেক্ষী থাকা।
- রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদের নামায, কোর'আন তিলাওয়াত ও
  তাওবা-ইস্তিগ্ফার করা।
- ১. নেক্কার ও আল্লাহ্প্রেমীদের সাথে উঠাবসা করা।
- **১০.** আল্লাহ্ তা'আলা থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এমন সকল কর্মকাণ্ড থেকে সর্বদা বিরত থাকা।

## আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসা পাওয়ার উপায়ঃ

আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসা পেতে হলে পারস্পরিক যে কোন সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই হতে হবে। অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

হ্যরত মু'আয বিন্ জাবাল 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🍇 ইরশাদ করেনঃ

وَجَبَتْ مَحَبَّتِيْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ ، وَ لِلْمُتَجَالِسِيْنَ فِـــيَّ ، وَ لِلْمُتَـــزَاوِرِيْنَ فِـــيَّ ، وَلَلْمُتَبَاذَلَيْنَ فَيَّ

(ইব্রু হিব্রান/মাগুয়ারিদ, হাদীস ২৫১০ বাগাগুয়ী, হাদীস ৩৪৬৩ কোযায়ী, হাদীস ১৪৪৯, ১৪৫০)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমার কর্তব্য ওদেরকে ভালোবাসা যারা আমার জন্য অন্যকে ভালোবাসে, আমার জন্য অন্যের সাথে উঠে-বসে, আমার জন্য অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং আমারই জন্য কাউকে দান করে। হ্যরত মু'আয বিন্ আনাস্ জুহানী 🕸 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🎉 ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَعْطَى لِلَّهِ ، وَ مَنَعَ لِلَّهِ ، وَ أَحَبَّ لِلَّهِ ، وَ أَبْغَضَ لِلَّهِ وَ أَنْكَحَ لِلَّــهِ ؛ فَقَـــدِ اسْتَكُمْلَ إِيْمَائُهُ

### (তির্ধাষ্টী, হাদীস ২৫২১)

অর্থাৎ য়ে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই কাউকে কোন কিছু দিলো এবং একমাত্র তাঁরই জন্য কাউকে কোন কিছু থেকে বঞ্চিত করলো। তাঁর জন্যই কাউকে ভালোবাসলো এবং একমাত্র তাঁরই জন্য কারোর সঙ্গে শক্রতা পোষণ করলো। তাঁরই জন্য নিজ অধীনস্থ কোন মেয়েকে কারোর নিকট বিবাহ্ দিলো তাহলে তার ঈমান তখনই সত্যিকারার্থে পরিপূর্ণ হলো।

আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালোবাসার পাশাপাশি তদীয় রাসূল 🕮 কেও

ভালোবাসতে হবে। কারণ, এতদুভয়ের ভালোবাসা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রাসুল ﷺ কে ভালোবাসা সত্যিকার ঈমানদারের পরিচয়। আর রাসুল ﷺ কে ভালোবাসা মানে সর্ব কাজে তাঁর আনীত বিধানকে অনুসরণ করা। হযরত আনাস্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ वेरे فَنْ فَيْه وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوةَ الإِيْمَانِ: أَنْ يَّكُونَ اللهُ وَ رَسُولُهُ أَحَبً إِليَّهُ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَ أَنْ يُعُودُ فَيْ الْكُفُو كَمَا يَكُرُهُ أَنْ يُعُودُ وَفِي النَّارِ كَمَا يَكُرُهُ أَنْ يُعُودُ وَفِي النَّارِ

(বুখারী, হাদীস ১৬, ২১, ৬৯৪১ মুসলিম, হাদীস ৪৩ তির্রমিয়ী, হাদীস ২৬২৪) অর্থাৎ তিনটি বস্তু কারোর মধ্যে বিদ্যমান থাকলে সে সত্যিকারার্থে ঈমানের মজা পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ তার নিকট অন্যান্যের চাইতে বেশি প্রিয় হলে, কাউকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই ভালোবাসলে এবং দ্বিতীয়বার কাফির হয়ে যাওয়া তার নিকট সে রকম অপছন্দনীয় হলে যে রকম জাহানামে নিক্ষিপ্ত হওয়া তার নিকট একেবারেই অপছন্দনীয়।

রাসূল 🕮 আরো বলেনঃ

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَاللهِهِ وَ وَلَدِهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِيْنَ (বুখার্রী, হার্দ্বিস ১৫ মুসলিম, হাদ্বীস ৪৪)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবেনা যতক্ষণ আমি তার নিকট নিজ পিতা ও সন্তান এমনকি দুনিয়ার সকল মানুষ হতে সর্বাধিক প্রিয় না হই। আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালোবাসা দু' ধরনেরঃ

১. যা ফরয বা বাধ্যতামূলক। আর তা হচ্ছেঃ আল্লাহ্ তা'আলা যে কাজগুলো মানুষের জন্য ফরয বা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন সেগুলোকে ভালোবাসা এবং তিনি যে কাজগুলোকে হারাম করে দিয়েছেন সেগুলোকে অপছন্দ করা। তদীয় রাসূল ﷺ কে ভালোবাসা যিনি তাঁর পক্ষ থেকে সকল আদেশ-নিষেধ তাঁর বান্দাহ্দের নিকট প্রৌছিয়ে দিয়েছেন। তাঁর আনীত সকল বিধি-বিধানকে সম্ভষ্টিচিত্তে গ্রহণ করা। সকল নবী-রাসূল ও মু'মিনদেরকে ভালোবাসা এবং সকল কাফির ও ফাজির (নিঃশঙ্ক পাপী) কে অপছন্দ করা। ২. যা উপরস্থ বা আল্লাহ্ তা'আলার অতি নিকটবর্তীদের পর্যায়। আর তা হচ্ছেঃ আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয় সকল নফল কাজগুলোকে ভালোবাসা এবং তাঁর অপছন্দনীয় সকল মাকরুহ্ কাজগুলোকে অপছন্দ করা। এমনকি তাঁর সকল ধরনের কঠিন ফায়সালাগুলোকেও সম্ভুষ্টিচিত্তে মেনে নেয়া।

যেমন কেউ কাউকে ভালোবাসলে সে যে বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালোবাসে তাকেও সে বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালোবাসতে হয়। তেমনিভাবে সে যে বস্তু বা ব্যক্তিকে অপছন্দ করে তাকেও সে বস্তু বা ব্যক্তিকে অপছন্দ করে তাকেও সে বস্তু বা ব্যক্তিকে অপছন্দ করতে হয়। নতুবা তার ভালোবাসা মিখ্যা বলে প্রমাণিত হবে। ঠিক একইভাবে কেউ আল্লাহ্ তা'আলাকে সত্যিকারার্থে ভালোবাসলে তিনি যে বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালোবাসেন অথবা অপছন্দ করেন তাকেও সে বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালোবাসতে বা অপছন্দ করতে হবে। নতুবা তার আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালোবাসার দাবি মিখ্যা বলে প্রমাণিত হবে। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদের মধ্যে এবং তদীয় রাসূল ﷺ হাদীসের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার বন্ধু-শক্র, পছন্দ-অপছন্দ সবকিছুই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُونُكُهُ وَ الَّذِيْنَ آمَنُواْ الَّذِيْنَ يُقِيْمُونَ الـــصَّلاَةَ وَ يُؤثَّـــوْنَ الزَّكَاةَ وَ هُمَ رَاكِعُونَ ﴾

(क्षा'शिकार : ৫৫)

অর্থাৎ তোমাদের বন্ধুতো আল্লাহ্ তা'আলা, তদীয় রাসূল ﷺ ও মু'মিনরা। যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার সামনে বিনয়ী থাকে।

#### তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ﴾ (छाअवाह: १५)

অর্থাৎ মু'মিন পুরুষ ও মহিলা একে অপরের বন্ধু।

#### তিনি আরো বলেনঃ

﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا الاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّيْ وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَــآءَ تُلْقُــوْنَ إِلَــيْهِمْ بِالْمُوَدَّةِ، وَ قَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ، يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَ إِيَّــاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بَاللهِ رَبِّكُمْ ، إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جَهَاداً فِيْ سَبِيْلِيْ وَ ابْتِعَآءَ مَرْضَاتِيْ تُسرُّوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ، وَ أَنَا أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَ مَاۤ أَعْلَنْتُمْ ، وَ مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴾ سَوْآءَ السَّبيل ﴾

## (भूभ्गांशिनार् : ১)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শক্রকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছো অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা অস্বীকার করছে। রাসূল ﷺ এবং তোমাদেরকে (মক্কাথেকে) বের করে দিয়েছে। এ কারণে যে তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান এনেছো। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ এবং আমার সম্ভৃষ্টি অর্জনের জন্য বের হয়ে থাকো তবে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছো? আমি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই জানি। তোমাদের যে কেউই উক্ত কাজ করে সে অবশ্যই সঠিক পথ হতে বিচ্যুত।

#### তিনি আরো বলেনঃ

﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ، أَتُرِيْدُوْنَ أَنْ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيْناً ﴾

(নিসা': ১৪৪)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা মু'মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলাকে তোমাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ لاَ يَتَّخِذَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذَلكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِيْ شَيْءٍ ، إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةً ، وَ يُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ، وَ إِلَى الله الْمَصِيْرُ ﴾

(আ-লু 'ইম্রান : ২৮)

অর্থাৎ মু'মিনরা যেন মু'মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে ব্যক্তি এমন করবে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তার কোন সম্পর্কই থাকবে না। তবে তা যদি ভয়ের কারণে আত্মরক্ষামূলক হয়ে থাকে তাহলে তাতে কোন অসুবিধে নেই। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নিজের ভয় দেখাচ্ছেন। তাঁর নিকটই সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَ النَّصَارَى أُولِيَآءَ ، بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ، وَ مَنْ يَتُولَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ، إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِيْ الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ﴾ (अता सा'शिलाह : ७১)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইন্থদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি ইন্থদী ও খ্রীস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ দেখান না।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا آبَآءَكُمْ وَ إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيٓآءَ إِن اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ

عَلَى الإِيْمَانِ ، وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَأُوْلآنِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴾ عَلَى الإِيْمَانِ ، وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَأُوْلآنِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴾

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের পিতৃ ও স্রাতাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা যদি তারা ঈমানের মুকাবিলায় কুফ্রকে পছন্দ করে। তোমাদের মধ্য থেকে যারা ওদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে তারা অবশ্যই বড় যালিম। তিনি আরো বলেনঃ

﴿ لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ الْيُوْمِ الآخِرِ يُوآدُوْنَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَ رَسُــوْلَهُ ، وَلَوْ كَانُوْا أَبَاءَهُمْ أَوْ إَجْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ، أُوْلَائِكَ كَتَــبَ فِــيْ قَلُوْبِهِمِ الإِيْمَانَ وَ أَيْدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ، وَ يُدْخِلُهُمْ جَنَّات تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالَدَيْنَ فَيْهَا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ، أُوْلَائِكَ حَزْبُ اللهِ ، أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهِ ، أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهِ مَا لُمَفْلُحُوْنَ ﴾ اللهَ هُمُ الْمُفْلُحُوْنَ ﴾

#### (बुकाषालार् : २२)

অর্থাৎ আপনি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবেন না যে তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ্ এর বিধান লঙ্গ্যনকারীদের ভালোবাসবে। যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, স্রাতা বা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হোকনা কেন। এদের অন্তরেই আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানকে সৃদৃঢ় করেছেন এবং নিজ সহযোগিতায় তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। পরকালে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হবে হরেক রকমের নদ-নদী। তারা সেখানে সর্বদা থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি সম্ভুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সম্ভুষ্ট। এরাই আল্লাহ্'র দলভুক্ত। আর জ্পেনে রাখো, আল্লাহ্'র দলই সর্বদা নিশ্চিত সফলকাম।

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা ইহুদীদের চরিত্র। মুসলমানদের চরিত্র নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ﴿ تَرَى كَثْيْراً مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ ، لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُ سُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَ فِيْ الْغَذَابِ هُمْ خَالِدُوْنَ ﴾ (सा'शिलार्ट् : ৮०)

অর্থাৎ আপনি ইন্থদীদের অনেককে দেখবেন যে, তারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করছে। তাদের এ বন্ধুত্ব কতই না নিকৃষ্ট। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি অসম্ভুষ্ট হয়েছেন। ফলে, তারা চিরকাল আযাবে থাকবে।

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব দুনিয়ার সকল অঘটনের মূল। তাতে মুসলমানদের বিন্দু মাত্রও কোন ফায়দা নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ الَّذَيْنَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ، إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَـــةٌ فِـــيْ الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبَيْرٌ ﴾

(আন্ফাল: ৭৩)

অর্থাৎ যারা কাফির তারা একে অপরের বন্ধু। তোমরা যদি উপরোক্ত বিধান কার্যকর না করো তথা মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব না করে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করো তাহলে দুনিয়াতে শুরু হবে কঠিন ফিৎনা ও মহাবিপর্যয়। কাফিরদের সাথে যতই বন্ধুত্ব করা হোকনা কেন তারা তাতে কখনোই সম্ভুষ্ট হবে না যতক্ষণ না মুসলমানরা তাদের ন্যায় কাফির হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

> ﴿ وَ لَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَ لاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾ (उ र : जाक़ाज़ाइ)

অর্থাৎ ইন্থদী ও খ্রিস্টানরা আপনার প্রতি কখনো সম্ভষ্ট হবেনা যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্ম অনুসরণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

অর্থাৎ তাদের মনে চায়, তোমরাও যেন তাদের মতো কাফির হয়ে যাও। তা হলে তোমরা সবাই একই রকম হয়ে যাবে। অতএব তোমরা তাদেরকে কখনো বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না।

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থাৎ কাফিররা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতেই থাকবে যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে ফেরাতে পারে যদি তাদের পক্ষে তা করা সম্ভবপর হয়।

কাফিরদের প্রতি যে কোন ধরনের দুর্বলতা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

(হূদ : ১১৩)

অর্থাৎ তোমরা যালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না। অন্যথায় তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া তোমাদের কেউ সহায় হবেনা। অতএব তোমাদেরকে তখন কোন সাহায্যই করা হবে না। কাফিরদের প্রতি ঝুঁকে পড়া অনেক ধরনেরই হয়ে থাকে যার কিয়দংশ নিম্নর্নপঃ

- 🦫 তাদের সাথে সাধারণ বন্ধুত্ব করা।
- ২. তাদের সাথে বিশেষ বন্ধুত্ব করা।

তাদের প্রতি সামান্যটুকুও দুর্বলতা দেখানো।
 আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لَوْ لاَ أَنْ تَبَتَنَاكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلاً ، إِذًا لأَذَقْنَاكُمْ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ ، ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْراً ﴾ الْحَيَاةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ ، ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْراً ﴾ ﴿كَانَا نَصِيْراً ﴾ ﴿ وَمِعْفَ الْمُمَاتِ ، ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْراً ﴾ ﴿ وَمِعْفَ الْمُمَاتِ ، ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْراً ﴾ ﴿ وَمِعْفَ الْمُمَاتِ ، ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْراً ﴾ ﴿ وَمَا لَهُ مَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا لَعَيْراً اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْنَا لَعُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا لَعُرْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

অর্থাৎ আমি আপনাকে অবিচল না রাখলে আপনি তাদের প্রতি প্রায় কিছুটা ঝুঁকেই পড়ছিলেন। আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকে পড়লে আমি অবশ্যই আপনাকে ইহকাল ও পরকালে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম। তখন আপনি আমার বিপক্ষে কোন সাহায্যকারী প্রতেন না।

তাদের প্রতি যে কোন ধরনের নমনীয়তা দেখানো।
 আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ তারাতো চায়, আপনি তাদের প্রতি একটু নমনীয় হোন তাহলে তারাও আপনার প্রতি নমনীয় হবে।

৫. যে কোন ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করা।

অর্থাৎ যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণে অমনয়োগী করে দিয়েছি এবং যে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে ও কার্যকলাপে সীমাতিক্রম করে আপনি কখনো তার আনুগত্য করবেন না।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

# ﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ إِنْ تُطِيعُواْ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ يَرُدُّوْكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُواْ خَاسِرِيْنَ ﴾

#### (আলু-ইম্রান : ১৪৯)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কাফিরদের আনুগত্য করো তাহলে তারা তোমাদেরকে মুরতাদ বানিয়ে ছাড়বে। অতঃপর তোমরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

- **৬.** তাদেরকে কাছে বসানো।
- ৭. কোন কাজে তাদের পরামর্শ নেয়া।
- ৮. তাদেরকে মুসলমানদের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে খাটানো।
- ৯. তাদেরকে মুসলমানদের ভেদজ্ঞাতা তথা প্রাইভেট সেক্রেটারী বানানো।
- 🕽 🔾 তাদের সাথে উঠা-বসা, বন্ধুসুলভ সাক্ষাৎ করা ইত্যাদি।
- তাদেরকে দেখে খুশি প্রকাশ করা বা তাদের সাথে হাস্যোজ্জল মুখে সাক্ষাৎ করা।
- ১২. তাদেরকে যে কোন ধরনের সম্মান করা।
- ১৩. তাদেরকে আমানতদার মনে করা।
- ১৪. তাদেরকে যে কোন কাজে সহযোগিতা করা।
- **১৫.** তাদেরকে যে কোন দুনিয়াবি কাজে নসীহত করা।
- ১৬. তাদের মতামত অনুসরণ করা।
- ১৭. তাদের সাথে চলাফেরা করা।
- ১৮. তাদের যে কোন কাজে সম্ভুষ্ট থাকা।
- 🕽 🔊 তাদের সাথে যে কোন ধরনের সাদৃশ্য বজায় রাখা।

২০. তাদেরকে যে কোন সম্মানসূচক শব্দে সম্বোধন করা।

২১. তাদের সাথে বা তাদের এলাকায় বসবাস করা।

হ্যরত সামুরাহ্ বিন্ জুন্দুব 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🍇 ইরশাদ করেনঃ

> مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَ سَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ (আরু দাউদ, হার্দ্রীস ২৭৮৭)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন মুশ্রিকের সাথে উঠেবসে এবং তার সাথে বসবাস করে সে তার মতোই মুশ্রিক বলে গণ্য।

হ্যরত জারীর বিন্ 'আব্দুল্লাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🍇 ইরশাদ করেনঃ

> أَنَا بَرِيْءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيْمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ (আतू फाउँफ, र्हाफ़ींत्र ২७৪৫)

অর্থাৎ যে সকল মুসলমান মুশ্রিকদের মাঝে বসবাস করে আমার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

২২. তাদেরকে সালাম দেয়া।

রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَبْدَؤُوْا الْيَهُوْدَ وَ لاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ ، فَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَــدَهُمْ فِـــيْ طَرِيْـــقٍ فَاضْطَرُّوْهُ إِلَى أَضْيَقه

(মুসলিম, হাদীস ২১৬৭)

অর্থাৎ তোমরা ইন্ট্দী ও খ্রিস্টানদেরকে সালাম দিবেনা। বরং তোমারা তাদের কাউকে বড় রাস্তায় পেলে তাকে সংকীর্ণ পথে চলতে বাধ্য করবে। আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত ব্যাপারে হ্যরত ইব্রাহীম ﷺ এর আদর্শ অনুসরণ

করার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়কে আহ্বান করেছেনঃ

#### আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَ الَّذِيْنَ مَعَهُ إِذْ قَالُوْا لِقَـــوْمِهِمْ إِئَـــا بُرَآوُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَآءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَحْدَهُ ﴾

### (भूभ्जाहिबार् : 8)

অর্থাৎ তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ব্রুজ্ঞ ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমরা এবং আল্লাহ্'র পরিবর্তে তোমরা যে মূর্তি সমূহের ইবাদাত করছো তা হতে আমরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত পবিত্র। তোমাদেরকে আমরা অস্বীকার করছি এবং আজ হতে চিরকালের জন্য আমাদের ও তোমাদের মাঝে বলবৎ থাকবে শক্রতা ও বিদ্বেষ যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্'র প্রতি ঈমান আনো।

রাসূল 🕮 কে ভালোবাসাও দু' ধরনেরঃ

- ১. যা ফরয বা বাধ্যতামূলক। আর তা হচ্ছেঃ তাঁর আনীত সকল বিধি-বিধানকে সন্তুষ্টিচিত্তে মেনে নেয়া। আল্লাহ্ তা'আলাকে পাওয়ার জন্যে একমাত্র তাঁরই পথকে অনুসরণ করা। তাঁর সকল বাণীকে সত্য মনে করা, তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর আনীত দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা চালানো। তাঁর আদর্শ বিরোধীদের সাথে প্রয়োজন ও সাধ্যানুযায়ী যুদ্ধ করা।
- ২. যা প্রশংসনীয় ও রাসূলপ্রেমীদের কাজ। আর তা হচ্ছেঃ চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, নফল-মুস্তাহাব ইত্যাদি তথা তাঁর সকল শিষ্টাচার ও উনুত চরিত্রের ব্যাপারে তাঁর সার্বিক অনুসরণ করা। তাঁর জীবনী নিয়ে গবেষণা করা। তাঁর নাম শুনলে হাদয় ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়া। তাঁর উপর বেশি বেশি দরদ পাঠ করা। তাঁর বাণী শুনতে

ভালো লাগা। তাঁর বাণীকে অন্য সকলের বাণীর উপর প্রাধান্য দেয়া। দুনিয়ার ব্যাপারে স্বল্পতে তৃষ্টি এবং আখিরাতের প্রতি অধিক অনুরাগী হওয়া।

পক্ষান্তরে যারা রাসূল 🕮 এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বশতঃ মিলাদুনাবী পালনের মতো বিদ্'আত এবং কঠিন মুহূর্তে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য রাসূলকে আহ্বানের মতো শির্ক করে তারা মুখে রাসূলপ্রেমের ঠুন্কো দাবিদার হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা চরম মিথ্যাবাদী।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ يَقُوْلُوْنَ آمَنًا بِاللهِ وَ بِالرَّسُوْلِ وَ أَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِــكَ وَمَا أُوْلاَئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

(নূর : ৪৭)

অর্থাৎ তাদের উক্তিঃ আমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং তাদের আনুগত্য স্বীকার করেছি। অথচ তাদের একদল কিছুক্ষণ পর এ প্রতিজ্ঞা থেকে সরে দাঁড়ায়। বস্তুতঃ এরা মু'মিন নয়। কারণ, রাসূল ﷺ এ কাজগুলো করতে নিষেধ করেছেন অথচ তারা তাই করছে।

ঈমানের সত্যিকার মজা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল 🕮 কে ভালোবাসার মধ্যেই নিহিত।

(বুখারী, হাদীস ১৬, ২১, ৬৯৪১ মুসনিম, হাদীস ৪০ তির্রমিথী, হাদীস ২৬২৪) অর্থাৎ তিনটি জিনিস যার মধ্যে থাকবে সে সত্যিকারার্থে ঈমানের মজা পাবে। যার নিকট আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল 🕮 সর্বাধিক প্রিয় হবে। যে ব্যক্তি কাউকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই ভালোবাসবে। যে ব্যক্তি

মুরতাদ্ হওয়া অপছন্দ করবে যেমনিভাবে অপছন্দ করে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

# ১২. ভয়ের শির্কঃ

ভয়ের শির্ক বলতে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতিরেকে কেউ কারোর পক্ষে অপ্রকাশ্যভাবে দুনিয়া বা আখিরাত সংক্রান্ত যে কোন ক্ষতি সংঘটন করতে পারে বলে অন্ধ বিশ্বাস করে তাকে ভয় পাওয়াকে বুঝানো হয়। এ ধরণের ভয় একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই হতে হবে। অন্য কারোর জন্য নয়।

ভয় বলতে কোন খারাপ আলামত পরিলক্ষণ করে অপ্রীতিকর কোন কিছুর আশঙ্কা করাকে বুঝানো হয়। ভয় সাধারণত তিন প্রকারঃ

### ক. অদৃশ্যের ভয়ঃ

অদৃশ্যের ভয় বলতে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কোন মূর্তি, মৃত ব্যক্তি বা অদেখা কোন জিন বা মানবের অনিষ্টতা থেকে ভয় পাওয়াকে বুঝানো হয়। এ জাতীয় ভয় গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত যা অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শির্ক।

হ্যরত ইব্রাহীম ﷺ এর উম্মতরা তাঁকে সে যুগের মূর্তির ভয় দেখিয়েছিলো। কিন্তু তিনি ভয়ের সে অমূলক সম্ভাবনার কথা দৃঢ়ভাবে উড়িয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা সে কথাই কোর'আন মাজীদে সুন্দরভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেনঃ

﴿ وَ لَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْئاً ، وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْء علْماً، أَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ، وَ كَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَ لاَ تَخَافُوْنَ أَنْكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً ، فَأَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً ، فَأَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً ، فَأَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾

অর্থাৎ তোমাদের মূর্তিদেরকে আমি ভয় করিনা। তবে আমার প্রভু যাই চান তাই ঘটবে। প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে আমার প্রভু সম্যক জ্ঞান রাখেন। এর পরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা? আর আমি তোমাদের মূর্তিদেরকে ভয় করবোই বা কেন? অথচ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করতে ভয় পাওনা। যদিও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে তোমাদের নিকট কোন প্রমাণ নেই। আমাদের মধ্যে কে কতটুকু নিরাপত্তার অধিক উপযোগী জানা থাকলে অতিসত্বর তোমরা বলো।

্হ্যরত হ্ন 🕮 এর উম্মতরাও তাঁকে সে যুগের মূর্তিদের ভয় দেখিয়েছিলো। তারা বলেছিলোঃ

অর্থাৎ আমাদের ধারণা, আমাদের কোন দেবতা তোমার ক্ষতি করেছে। হ্যরত হুদ ﷺ বললেনঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে সাক্ষী রেখে বলছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাকো যে, আমি তোমাদের দেবতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অনন্তর তোমরা সবাই সদলবলে আমার বিরুদ্ধে বঢ়যন্ত্র চালিয়ে যাও। আমাকে এতটুকুও অবকাশ দিওনা।

মক্কার কাফিররাও রাসূল 🕮 কে নিজ দেবতাদের ভয় দেখিয়েছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ তারা আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্যদের ভয় দেখায়। বর্তমান যুগের কবর পূজারীরাও তাওহীদ পদ্মীদেরকে এ জাতীয় ভয় দেখিয়ে থাকে। যখন তাদেরকে কবর পূজা ছেড়ে এক আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করতে বলা হয় তখন তারা বলেঃ কবরে শায়িত বুযুর্গের সাথে বেয়াদবি করোনা। অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের অনেকেরই অবস্থা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার নামে মিথ্যা কসম খেতে সত্যিই তারা কোন দ্বিধাবোধ করেনা। অথচ জীবিত বা মৃত পীরের নামে মিথ্যা কসম খেতে তারা প্রচুর দ্বিধাবোধ করে। তাদের মধ্যকার কেউ অন্যের উপর যুলুম করে আল্লাহ্ তা'আলার নামে আশ্রয় চাইলে তাকে কোন আশ্রয় দেয়া হয়না। কিন্তু কোন পীর বা কবরের নামে আশ্রয় চাওয়া হলে তার প্রতি কটু দৃষ্টিতেও কেউ তাকাতে সাহস পায়না। অথচ এ জাতীয় ভয় একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই করতে হবে। অন্য কাউকে নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ তোমরা কি ওদেরকে ভয় পাচ্ছো? অথচ তোমাদের উচিৎ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই ভয় পাওয়া যদি তোমরা সত্যিকার ঈমানদার হয়ে থাকো।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ শয়তান ; যে নিয়ত তোমাদেরকে নিজ বন্ধুদের ভয় দেখিয়ে থাকে। তোমরা ওদেরকে ভয় করোনা। শুধু আমাকেই ভয় করো যদি তোমরা ঈমানের দাবিদার হয়ে থাকো।

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থাৎ তাদেরকে ভয় করোনা। শুধু আমাকেই ভয় করো। তিনি আরো বলেনঃ

> ﴿ وَ إِيَّايَ فَارْهَبُونَ ﴾ (वाकृाताह: 80)

অর্থাৎ তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো। অন্যকে নয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মসজিদ আবাদকারীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ وَ أَقَامَ الــصَّلاَةَ وَ آتَـــى الزَّكَاةَ وَ لَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ ، فَعَسَى أُولاَتِكَ أَنْ يُكُونُلُواً مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴾ الزَّكَاةَ وَ لَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ ، فَعَسَى أُولاَتِكَ أَنْ يُكُونُلُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴾ (তাগুৱাহ : ১৮)

অর্থাৎ মসজিদগুলো আবাদ করবে শুধু ওরাই যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালের প্রতি সত্যিকার ঈমান এনেছে এবং নিয়মিত নামায প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয়। উপরন্তু তারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে ভয় পায়না; বস্তুতঃ এদের ব্যাপারেই হিদায়াত প্রাপ্তির আশা করা যায়। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই ভয় পাওয়া সর্ব যুগের নবী-রাসূলগণের এক

বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ يَخْشُونَهُ وَ لاَ يَخْشُونَ أَحَداً إِلاَّ اللهُ ﴾ (আহ্যাব : ৩৯)

অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ তা আলাকেই ভয় করতো। অন্য কাউকে নয়। এ জাতীয় ভয় ধার্মিকতার মেরুদণ্ড। যা অন্যের জন্য ব্যয় করা বড় শির্ক। খ. কোন মানুষের ভয়ঃ

মানুষের ভয় বলতে কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির ভয়ে যে কোন ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দেয়াকে বুঝানো হয়। যেমনঃ কাউকে সং কাজের আদেশ অথবা অসং কাজ থেকে নিষেধ করতে গিয়ে অথবা আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ করতে গিয়ে মানুষকে ভয় পাওয়া। এ জাতীয় ভয় শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ও ছোট শিরক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ الَّذَيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَــزَادَهُمْ إِيْمَانـــاً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ ، فَانْقَلَبُواْ بِنِعْمَةً مِّنَ اللهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَــسْهُمْ سُوْءٌ وَ اتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللهِ وَ اللهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ، إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَــوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَ خَافُونْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴾

(ञाल-इंस्तान : ১৭৩-১৭৫)

অর্থাৎ এরা ওরা যাদেরকে অন্যরা এ বলে ভয় দেখিয়েছে য়ে, সত্যিই শক্ররা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে। অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় করো। এতে ওদের ঈমান আরো বেড়ে যায়। বরং তারা বলেঃ আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমাদের শ্রেষ্ঠ দায়িত্বশীল। অতঃপর তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে অথচ তাদের কোন ক্ষতি হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলার সম্ভিষ্টিই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো। তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল। নিশ্চয়ই এ শয়তান। য়ে নিয়মিত তোমাদেরকে ওর অনুগতদের ভয় দেখিয়ে থাকে। অতএব তোমরা ওদেরকে ভয় করোনা। শুধু আমাকেই ভয় করো যদি তোমরা ঈমানের দাবিদার হও।

উক্ত ভয় সম্পর্কে রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

أَلاَ لاَ يَمْنَعَنَّ رَجُلاً هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُوْلَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ (स्त्नु साज़ारु, राष्ट्रींत्र ८०१৯)

অর্থাৎ সাবধান! মানুষের ভয় যেন তোমাদের কাউকে কোথাও সত্য কথা

বলা থেকে বিরত না রাখে। রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

إِنَّ اللهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْد يَوْمَ الْقَيَامَة حَتَّى يَقُولُ: مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ أَنْ اللهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْد يَوْمَ الْقَيَامِ حَجَّتَهُ ، قَالَ: يَا رَبِّ! رَجَوِتُكَ وَ فَرِقْتُ مِنَ النَّاسِ تَتُكُرَهُ؟ فَإِذَا لَقَّنَ اللهُ عَبْداً حُجَّتَهُ ، قَالَ: يَا رَبِّ! رَجَوِتُكَ وَ فَرِقْتُ مِنَ النَّاسِ (হিবলু মাজাহ, হাদীস ৪০৮৯ ইবলু হিবলেন, হাদীস ১৮৪৫) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন বান্দাহ্কে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করবেনঃ যখন তুমি তোমার সামনে কাউকে অপকর্ম করতে দেখলে তখন তুমি তাকে বাধা দিলে না কেন? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাহ্কে তার কৈফিয়ত শিখিয়ে দিলে সে বলবেঃ হে আমার প্রভূ! আমি তো আপনার রহ্মতের আশা করেছিলাম ঠিকই তবে অপকর্ম প্রতিরোধের ব্যাপারে মানুষকে ভয় পেয়েছিলাম।

### গ. আল্লাহ্ তা'আলার আযাবের ভয়ঃ

মু'মিন বলতেই তাকে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার কঠিন আযাবের ভয় পেতে হবে। এ জাতীয় ভয় কারোর মধ্যে না থাকলে কখনোই তার পক্ষে কোন গুনাহ্'র কাজ থেকে বাঁচা সম্ভবপর নয়। এ জাতীয় ভয় ইহ্সানের অন্তর্ভুক্ত। কোর'আন ও হাদীস এ জাতীয় ভয় প্রদর্শনে পরিপূর্ণ। তবে শুধু ভয় প্রদর্শনই নয় বরং পাশাপাশি এর উপকারিতাও বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ ذَلِكَ لِمَنْ حَافَ مَقَامِيْ وَ حَافَ وَعِيْدِ ﴾ (स्त्राहींस : ১৪)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার জমিনে অধিষ্ঠিত হওয়ার একমাত্র অধিকার ওদের যারা কিয়ামতের দিন আমার সামনে উপস্থিতির ভয় পায় এবং আমার কঠিন শাস্তিরও। তিনি আরো বলেনঃ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিতির ভয় পায় তার জন্যই রয়েছে দু'টি জান্নাত।

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থাৎ জান্নাতীরা তখন বলবেঃ আমরা ইতিপূর্বে দুনিয়াতেও পরিবার-পরিজনের সাথে থাকাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে শংকিত ছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা তার নেককার বান্দাহ্দের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

অর্থাৎ তারা মানত পুরো করে এবং সে দিনকে (কিয়ামতের দিন) ভয় পায় যে দিনের ভয়াবহতা হবে খুবই ব্যাপক।

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে আক্রান্ত ব্যক্তিরাই সাধারণত দ্রুত কল্যাণমুখী হয়ে থাকে। অন্যরা নয়। আর শুধুমাত্র গুনাহ্'র কারণেই যে আল্লাহ্ তা'আলার আযাবকে ভয় করতে হবে তাও কিন্তু সর্বশেষ কথা নয়। বরং সত্যিকার মুসলমানের কাজ হলো, প্রচুর নেক আমল করেও তা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কবুল ও মকবুল না হওয়ার আশক্ষা করা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِنْ خَشْيَة رَبِّهِمْ مُشْفَقُوْنَ ، وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ، وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ، وَ الَّذَيْنَ يُؤْتُونَ مَآ آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُ مِ

إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ ، أُوْلاَئِكَ يُسَارِعُوْنَ فِيْ الْخَيْرَاتِ وَ هُمْ لَهَا سَابِقُوْنَ ﴾ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ ، أُوْلاَئِكَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ هُمْ لَهَا سَابِقُوْنَ ﴾ ﴿ إِلَمَ الْهَاسِةِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে যারা নিজ প্রভুর ভয়ে সম্ভস্ত, যারা নিজ প্রভুর নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাসী, যারা নিজ প্রভুর সাথে কাউকে শরীক করেনা এবং যারা নিজ প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে বলে যা দান করার তা দান করে ভীত-কম্পিত হাদয়ে শুধু তারাই কেবল দ্রুত সম্পাদন করে থাকে পুণ্যকর্ম সমূহ এবং তারাই উহার প্রতি সত্যিকার অগ্রগামী।

হ্যরত 'আয়েশা (<sub>রাযিয়াল্লাহু আনুহা</sub>) বলেনঃ

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ:

﴿ وَ الَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾

قَالَتْ عَائِشَةُ: أَهُمُ الَّذِيْنَ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ وَ يَسْرِقُوْنَ؟ قَالَ: لاَ يَا بِنْتَ الصَّلَّدِيقِ! وَلَكِنَّهُمْ الَّذِيْنَ يَصُوْمُوْنَ، وَ يُصَلَّوْنَ، وَ يَتَصَدَّقُوْنَ؛ وَهُمْ يَخَافُوْنَ أَنْ لاَ يُقْبَلَ مِنْهُمْ (छितिंसरी, हार्सित ७५९७)

অর্থাৎ আমি রাসূল ﷺ কে উক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, এরা কি মদ্যপায়ী চোর তস্কর? নতুবা তারা আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় দান করেও ভয় পাবে কেন? তিনি বললেনঃ না, এমন নয় হে সিদ্দীকের মেয়ে! বরং এরা রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং সাদাকা করে। এর পরও তা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কবুল হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে শঙ্কিত।

## ঘ. স্বাভাবিক ভয়ঃ

স্বাভাবিক ভয় বলতে সহজাত ভয়কে বুঝানো হয়। যেমনঃ শত্রু, সিংহ ইত্যাদি দেখে ভয় পাওয়া। এ ভীতি দোষনীয় নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা হ্যরত মূসা 🕮 সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَّتَرَقَّبُ ﴾ (ठात्रात्र : ६১) অর্থাৎ ভীত সতর্কাবস্থায় সে (মৃসা ﷺ) মিসর থেকে বেরিয়ে পড়লো।
তবে আল্লাহ্ভীতি হতে হবে আশা ও ভালোবাসা মিশ্রিত। যাতে অতি ভয়
কাউকে আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ এবং অতি আশা
কাউকে আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ ভাবতে
উৎসাহিত না করে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ একমাত্র পথস্রষ্টরাই নিজ প্রভুর করুণা থেকে নিরাশ হয়ে থাকে। তিনি আরো বলেনঃ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার করুণা থেকে কখনোই নিরাশ হয়ো না। কারণ, একমাত্র কাফিররাই আল্লাহ্ তা'আলার করুণা থেকে নিরাশ হয়ে থাকে।

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থাৎ তারা কি নিজেদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সৃক্ষ পাকড়াও থেকে নিরাপদ মনে করে? বস্তুতঃ একমাত্র ক্ষতিগ্রস্তরাই আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে নিঃশঙ্ক হতে পারে।

হ্যরত ইসমাঈল বিন রাফি' (<sub>রাহিমাত্লাহ্</sub>) বলেনঃ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সৃক্ষ্ম পাকড়াও থেকে নির্ভয় হওয়ার মানে এও যে, বান্দাহ্ গুনাহ্ করতে থাকবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমার আশা করবে।

হ্যরত হাসান (রাহ্মান্ড্লাহ্) বলেনঃ

مَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرَ أَنَّهُ يُمْكُرُ بِهِ فَلاَ رَأْيَ لَهُ ، وَ مَنْ قُتِرَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرَ أَنَّهُ يُنْظَرُ
لَهُ فَلاَ رَأْيَ لَهُ

(ठाइँभीक़न् व्यायीयिन् राप्तीमः : ८५७)

অর্থাৎ যাকে আল্লাহ্ তা'আলা অঢ়েল সম্পদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন অতঃপর সে বুঝতে পারেনি যে, তা দিয়ে তাকে সুক্ষ্ম পরীক্ষার সম্মুখীন করা হচ্ছে তাহলে বাস্তবার্থে সে চরম বোকা। আর যাকে আল্লাহ্ তা'আলা আর্থিক সংকটে ফেলেছেন অতঃপর সে বুঝতে পারেনি যে, সকল ধরনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য পরবর্তী সময়ের প্রয়োজনের তাগিদে তারই জন্য এবং তারই কল্যাশে সংরক্ষণ করা হচ্ছে তাহলে সেও চরম বোকা।

আশা ও ভয়ের সংমিশ্রণকেই ঈমান বলা হয়। নবী ও রাসূলদের ঈমান এ পর্যায়েরই ছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُوْنَ فِيْ الْخَيْرَاتِ وَ يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَ رَهَبًا وَ كَانُواْ لَنَا خَاشِعِيْنَ﴾ (आक्शिः : कंठ)

অর্থাৎ তারা (নবী ও রাসূলরা) সৎকর্মে দৌড়ে আসতো এবং আমাকে ডাকতো আশা ও ভয়ের মাঝে। তেমনিভাবে তারা ছিলো আমার নিকট সুবিনীত। তিনি আরো বলেনঃ

﴿ أُوْلآئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَ يَخَافُوْنَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ﴾

(रॅंप्रता/तानी रॅंप्रताप्रेल : ৫৭)

অর্থাৎ তারা যাদেরকে ডাকে তারাই তো নিজ প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় অনুসন্ধান করে বেড়ায়। এ প্রতিযোগিতায় যে, কে কতটুকু আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে পারে এবং তারা আল্লাহ্ তা'আলার দয়া কামনা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় পায়। আপনার প্রতিপালকের শাস্তি সতিয়ই ভয়াবহ।

আশা ও ভয়ের সংমিশ্রণ সত্যিকারার্থে যে কোন আল্লাহ্'র বান্দাহ্কে পুণ্য কর্ম সম্পাদন, গুনাহ্ থেকে পরিত্রাণ ও তাওবা করণে বিপুল সহায়তা করে থাকে। কারণ, যে কোন পুণ্য কর্ম সম্পাদন একমাত্র সাওয়াবের আশায় এবং যে কোন পাপ থেকে পরিত্রাণ একমাত্র শান্তির ভয়েই সম্ভব। শুধু ভয় বা নৈরাশ্য মানুষকে নেক কাজ থেকে নিরুৎসাহী এবং শুধু নির্ভয়তা বা নিরাপত্তাবোধ মানুষকে গুনাহ্ করতে সুদূর অনুপ্রাণিত করে।

উক্ত দৃষ্টিকোণ থেকেই আলিমরা বলে থাকেনঃ

مَنْ عَبَدَ اللهَ بِالْحُبِّ وَحْدَهُ فَهُوَ صُوْفِيٌّ ، وَ مَنْ عَبَدَهُ بِالْخَوْفِ وَحْــدَهُ فَهُـــوَ حَرُوْرِيٌّ ، وَ مَنْ عَبَدَهُ بِالرَّجَاءِ وَحْدَهُ فَهُوَ مُرْجِئٌ ، وَ مَنْ عَبَدَهُ بِالْحُبِّ وَالْخَوْفِ وَ الرَّجَاء فَهُوَ مُؤْمنٌ

(আল্ ইরশাদ্ : ৮০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসায় তাঁর ইবাদাত করে সে সৃফী। যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে তাঁর ইবাদাত করে সে হারুরী বা খারিজী। যে ব্যক্তি নিরেট আশায় আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করে সে মুরজি। আর যে ব্যক্তি আশা, ভয় ও ভালোবাসার সংমিশ্রণে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করে সেই সত্যিকার মু'মিন।

আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় পাওয়ার উপায়ঃ

তিনটি জিনিসের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার সত্যিকার ভয় সৃষ্টি হয়ে থাকে। সে জিনিসগুলো নিম্নরূপঃ

- ১. পাপ ও পাপের অপকার সম্পর্কে অবগত হওয়া।
- ২. পাপের শাস্তি অনিবার্য বলে বিশ্বাস করা।
- ৩. পাপের পর তাওবা করা সম্ভবপর নাও হতে পারে তা বিশ্বাস করা। কারোর মধ্যে এ তিনটি বস্তুর সম্মিলন ঘটলে সে কোন গুনাহ্'র আগপর একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই ভয় করতে শিখবে।

মানুষ যতই গুনাহ্ করুক না কেন তবুও সে কখনো আল্লাহ্ তা'আলার রহুমত হতে নিরাশ হতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذَيْنَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِنْ رَّحْمَــةِ اللهِ ، إِنَّ اللهَ يَقْفِرُ اللَّنُوْبَ جَمِيْعاً ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ، وَ أَنِيْبُواْ إِلَى رَبِّكُمْ وَ أَسْلِمُواْ لَـــهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ ﴾

(যুমার : ৫৩-৫৪)

অর্থাৎ আপনি আমার বান্দাহ্দেরকে এ বাণী প্রৌছিয়ে দিন যে, হে আমার বান্দাহ্রা! তোমরা যারা গুনাহ্'র মাধ্যমে নিজেদের প্রতি অধিক অত্যাচার-অবিচার করেছা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ থেকে কখনো নিরাশ হয়ে। না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। তোমরা নিজ প্রতিপালক অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করো শান্তির সম্মুখীন হওয়ার বহু পূর্বে। জেনে রাখো, এরপর কিন্তু তোমাদেরকে আর সাহায্য করা হবে না।

হ্যরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্উদ 🐗 বলেনঃ

أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ : الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَ الأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ وَالْقُنُوْطُ مِـــنْ رَّحْمَـــةِ اللهِ وَالْيَاْسُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ

('व्याक्टूत ताय्याक, हामीत्र ১৯৭०১)

অর্থাৎ সর্ববৃহৎ পাপ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, তাঁর শাস্তি থেকে নিজকে নিরাপদ ভাবা এবং তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া। তবে সঠিক নিয়ম হচ্ছে, সুস্থতার সময় আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় পাওয়া এবং অসুস্থতা বা মৃত্যুর সময় আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মতের আশা করা।

# ১৩. তাওয়াকুল বা ভরসার শির্কঃ

তাওয়াকুল বা ভরসার শির্ক বলতে মানুষের অসাধ্য ব্যাপার সমূহ সমাধানে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর উপর ভরসা করাকে বুঝানো হয়। যেমনঃ রিষিক দান, সমস্যা দূরীকরণ ইত্যাদি। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত যা অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা মারাত্মক শির্ক।

তবে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত না করে তাঁর উপর যে কোন বিষয়ে ভরসা করাও কিন্তু অমূলক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ সূতরাং আপনি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করুন এবং তাঁর উপর ভরসা করুন। আপনার প্রভু কিন্তু আপনাদের কর্ম থেকে গাফিল নন। আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদের মধ্যে তাওয়াব্ধুলকে ঈমানের শর্ত বলে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উপরই ভরসা করো যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাওয়াকুলকে ইসলামের শর্ত বলেও উল্লেখ করেন।

তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ মৃসা ব্র্ঞ্জা আরো বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান এনে থাকো তাহলে তাঁরই উপর ভরসা করো যদি তোমরা নিজকে মুসলিম বলে দাবি করো।

কোর'আন মাজীদের আরেকটি আয়াতে তাওয়াক্কুলকে মু'মিনদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُـــهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَاناً وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾

(ञानकाल : २)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই মু'মিন ওরা যাদের সম্মুখে মহান আল্লাহ্ তা'আলার নাম উচ্চারিত হলে তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা সকল বিষয়ে নিজ প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

 وَبَيْنَ التَّوَكُّلِ وَ التَّقْوَى ، وَ بَيْنَ التَّوَكُّلِ وَ الإِسْلاَمِ ، وَ بَيْنَ التَّوَكُّلِ وَ الْهِدَايَة ؛ فَظَهَرَ أَنَّ التَّوَكُّلِ وَ الْهِدَايَة ؛ فَظَهَرَ أَنَّ التَّوَكُّلِ أَصْلٌ لِجَمِيْعِ مَقَامَاتِ الإِيْمَانُ وَ الإِحْسَانِ وَ لِجَمِيْعِ أَعْمَالُ الإِسْلاَمِ ، وَ أَنَّ مَنْزِلَتهُ مَنْهَا كَمَنْزِلَة الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَد ، فَكَمَا لاَ يَقُومُ الرَّأْسُ إلاَّ عَلَى الْبَدَنِ فَكَذَلِكَ لاَ يَقُومُ الإِيْمَانُ وَ مَقَامَاتُهُ وَ أَعْمَالُهُ إلاَّ عَلَى سَاقِ التَّوَكُلِ عَلَى الْبَدَنِ فَكَذَلِكَ لاَ يَقُومُ الإِيْمَانُ وَ مَقَامَاتُهُ وَ أَعْمَالُهُ إلاَّ عَلَى سَاقِ التَّوَكُلِ عَلَى الْبَدَنِ فَكَذَلِكَ لاَ يَقُومُ الإِيْمَانُ وَ مَقَامَاتُهُ وَ أَعْمَالُهُ إلاَّ عَلَى سَاقِ التَّوَكُلِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে তাওয়াকুলকে ঈমানের শর্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাহলে বুঝা গেলো, তাওয়াকুল না থাকলে ঈমান থাকে না। আর যখনই ঈমান শক্তিশালী হবে তাওয়াকুলও শক্তিশালী হবে এবং যখনই ঈমান দুর্বল হবে তাওয়াকুলও দুর্বল হয়ে যাবে। তাহলে বুঝা গেলো, তাওয়াকুলের দুর্বলতা নিঃসন্দেহে ঈমান দুর্বল হওয়া প্রমাণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আনের কয়েকটি আয়াতে তাওয়াকুল ও ইবাদাত, তাওয়াকুল ও ঈমান, তাওয়াকুল ও আল্লাহ্ভীরুতা, তাওয়াকুল ও ইসলাম, তাওয়াকুল ও হিদায়াতকে একত্রে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তাওয়াকুল বস্তুটি ঈমান ও ইহ্সানের সকল পর্যায় এবং ইসলামের সকল কর্মকাণ্ডের মূল উৎস। আরো প্রতীয়মান হয় যে, এগুলোর সাথে তাওয়াকুলের সম্পর্ক এমন যেমন শরীরের সাথে মাথার সম্পর্ক। যেমনিভাবে শরীর ছাড়া মাথার অবস্থান অকল্পনীয় তেমনিভাবে তাওয়াকুল ছাড়াও এগুলোর উপস্থিতি সতিয়ই অকল্পনীয়।

### তাওয়াকুল বা ভরসার প্রকারভেদঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর উপর ভরসা করা তিন প্রকার। যা নিম্মরুপঃ

 সৃষ্টির অসাধ্য এমন কোন ব্যাপারে স্রষ্টা ছাড়া অন্য কারোর উপর ভরসা করা। যেমনঃ বিজয়, রক্ষণ, রিথিক বা সুপারিশ ইত্যাদির ব্যাপারে মৃত বা অনুপস্থিত কোন ব্যক্তির উপর ভরসা করা। এটি বড় শির্ক।

- ২. মানুষের সাধ্যাধীন এমন কোন বাহ্যিক ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি, গভর্ণর বা সক্ষম কারোর উপর সম্পূর্ণরূপে ভরসা করা। যেমনঃ দান, সাদাকা বা বাহ্যিক সমস্যা দ্রীকরণ ইত্যাদির ব্যাপারে উপরোক্ত কারোর উপর ভরসা করা। এটি ছোট শির্ক।
- ৩. কোন কর্ম সম্পাদনে নিজ প্রতিনিধির উপর নির্ভরশীল হওয়। য়েমনঃ ক্রয়, বিক্রয় ইত্যাদির ব্যাপারে। এটি জায়েয়। তবে এ সকল প্রতিনিধির উপরও সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হওয়া য়াবে না। বরং এ জাতীয় কর্মসমূহ সহজ করণে সত্যিকারার্থে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উপরই নির্ভরশীল হতে হবে। কারণ, প্রতিনিধি বলতেই তা মাধ্যম মাত্র এবং এ মাধ্যম ক্রিয়াশীল করতে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সক্ষম। অন্য কেউ নয়।

তবে এ কথা একান্তভাবে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করা বৈষয়িক উপকরণ গ্রহণ করার মোটেও পরিপন্থী নয়। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি বস্তু বা ব্যাপারকে যে কোন উপকরণ বা মাধ্যম নির্ভরশীল করেছেন। এ কারণেই তিনি মানুষকে তাঁর উপর তাওয়াকুলের পাশাপাশি মাধ্যম ও উপকরণ গ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছেন। অতএব উপকরণ বা মাধ্যম গ্রহণ করাও ইবাদাত। যেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার উপর তাওয়াকুল করাও একটি ইবাদাত। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা উপকরণ গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পালনের নামই তো ইবাদাত।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾ ( يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজ সতর্কতা অবলম্বন করো। তিনি আরো বলেনঃ

> ﴿ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ (आन्शान: ७०)

অর্থাৎ তোমরা কাফিরদের মোকাবিলায় যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় করো। তিনি আরো বলেনঃ

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشْرُواْ فِيْ الأَرْضِ وَ ابْتَغُواْ مِنْ فَصْلِ اللهِ ﴾ (असू'आह : ५०)

অর্থাৎ নামায শেষ হলেই তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ তথা রিষিক অনুসন্ধান করো।

হযরত আবু শুরাইরাহ্ 🐟 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ حَيْرٌ وَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعَيْف ، وَ فِيْ كُلِّ حَيْـــرٌ ، ا احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَ اسْتَعِنْ بِاللهِ وَ لاَ تَعْجَزْ ، وَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّيْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَ كَذَا ، وَ لَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللهُ وَ مَا شَاءَ فَعَلَ ، فَإِنَّ لَـــوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان

### (सूत्रलिस, राष्ट्रीत २७७८)

অর্থাৎ শক্তিশালী মু'মিন দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা অনেক ভালো এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক পছন্দনীয়। তবে উভয়ের মধ্যে কম ও বেশি কল্যাণ রয়েছে। যা তোমার উপকারে আসবে তা করতে সর্বদা উৎসাহী থাকো এবং আল্লাহ্'র সাহায্য কামনা করো। অক্ষমের ন্যায় বসে থেকোনা। কোন অঘটন ঘটলে এ কথা বলবেনা যে, যদি এমন করতাম তাহলে এমন এমন হতো। বরং বলবেং আল্লাহ্ তা'আলা ইহা আমার ভাগ্যে রেখেছেন এবং তিনি যা

চেয়েছেন তাই করেছেন। কারণ, "যদি" শব্দটি শয়তানের শয়তানীর দরোজা খুলে দেয়।

হ্যরত আনাস 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قَالَ رَجُلٌّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَعْقِلُهَا وَ أَتَوَكَّلُ ، أَوْ أُطْلِقُهَا وَ أَتَوَكَّلُ؟ قَالَ: اعْقِلْهَا وَ تَوَكَّلْ

### (তিরমিয়ী, হাদীস ২৫১৭)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমি উটটি বেঁধে তাওয়াকুল করবো নাকি না বেঁধেই তাওয়াকুল করবো? তিনি বললেনঃ বেঁধেই তাওয়াকুল করো। না বেঁধে নয়।

হ্যরত 'উমর বিন্ খাত্তাব 🐗 এর সঙ্গে ইয়েমেনের কিছু সংখ্যক লোকের সাক্ষাৎ হলে তিনি তাদেরকে বলেনঃ

مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوْا: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ . قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ الْمُتَأَكِّلُوْنَ! إِنَّمَا الْمُتَوَكِّلُ الَّذِيْ يُلْقِيْ حَبَّهُ فِيْ الأَرْضِ وَ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ

(আল্ ইরশাদ্ : ১৪)

অর্থাৎ তোমরা কারা? তারা বললােঃ আমরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভরশীল। তিনি বললেনঃ না, বরং তোমরা অসদুপায়ে মানুষের সম্পদ ভক্ষণকারী। আল্লাহ্ তা'আলার উপর সত্যিকার নির্ভরশীল সে ব্যক্তি মে জমিনে বীজ বপন করে তাঁরই উপর ভরসা করে।

হ্যরত ইমাম আহ্মাদ (রাহিমাহ্মাহ) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, জনৈক ব্যক্তি উপার্জন না করে বসে আছে এবং বলছেঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলার উপর তাওয়াকুল করেছি। তখন তিনি বলেনঃ

يَنْبَغِيْ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ أَنْ يَّتَوَكَّلُواْ عَلَى اللهِ وَ لَكِنْ لاَ بُدَّ أَنْ يُعَوِّدُواْ أَنْفُسَهُمْ عَلَى اللهِ وَ لَكِنْ لاَ بُدَّ أَنْ يُعَوِّدُواْ أَنْفُسَهُمْ عَلَى اللهِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤَجِّرُ نَفْسَهُ وَأَبُوْ الْكَسْبِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤَجِّرُ نَفْسَهُ وَأَبُوْ

بَكْرٍ وَ عُمَرُ ، وَ لَمْ يَقُولُوْا نَقْعُدُ حَتَّى يَرْزُقَنَا اللهُ ، وَ قَالَ اللهُ تَعَالَى :
﴿ فَانْتَشِرُواْ فِيْ الأَرْضِ وَ ابْتَغُواْ مِنْ فَضْلِ اللهِ ﴾
﴿ فَانْتَشِرُواْ فِيْ الأَرْضِ وَ ابْتَغُواْ مِنْ فَضْلِ اللهِ ﴾
﴿ عَالَمَ ﴿ عَلَمُ اللهِ \* ﴿ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ ﴾

অর্থাৎ প্রত্যেকেরই উচিত আল্লাহ্ তা'আলার উপর তাওয়াকুল করা। তবে এর পাশাপাশি নিজকে উপার্জনে অভ্যস্ত করতে হবে। কারণ, সকল নবীগণ পয়সার বিনিময়ে কাজ করেছেন। এমনকি আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ, আবু বকর, 'উমরও। তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার রিযিকের আশায় বসে থাকেননি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ তথা রিযিক অনুসন্ধান করো।

এ ব্যাপারে জনৈক আলিম সত্যই বলেছেন। তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রোজগার বা উপকরণ অবলম্বনের ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করলো সে যেন রাসূল ﷺ এর হাদীস নিয়ে উচ্চবাচ্য করলো। আর যে ব্যক্তি তাওয়াকুল নিয়ে উচ্চবাচ্য করলো সে যেন ঈমান নিয়ে উচ্চবাচ্য করলো। ইমাম ইবুনে রাজাব (বাহিমাভবাহ) বলেনঃ

মানবকর্ম বলতেই তা সর্বসাকুল্যে তিনটি প্রকারের যে কোন একটি প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। যা নিম্নরূপঃ

১. ইবাদাত। যা সম্পাদন করতে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাহ্দেরকে আদেশ করেছেন এবং যা বান্দাহ্'র জন্য পরকালে জাহানাম থেকে মুক্তি ও জানাতে প্রবেশের কারণ হরে। তা বিনা ভেদাভেদে প্রত্যেককে অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে। তবে এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা ও তাঁর সহযোগিতা কামনা করা একান্ত কর্তব্য। কারণ, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই বান্দাহ্কে সৎ কাজ করতে এবং অসৎ কাজ থেকে রেঁচে থাকতে সহযোগিতা করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছে করেন তাই ঘটে থাকে এবং তিনি যা ইচ্ছে করেন না তা কখনোই ঘটে না। তাই যে ব্যক্তি ইবাদাত করতে গাফিলতি করবে সে দুনিয়া ও আখিরাতে অবশ্যই শাস্তির সম্মুখীন হবে।

ইউসুফ বিন্ আস্বাত (<sub>রাহিমাহুল্লাহ</sub>) বলেনঃ

اعْمَلْ عَمَلَ رَجُلٍ لاَ يُنْجِيْهِ إِلاَّ عَمَلُهُ وَ تَوَكَّلْ تَوَكُّلَ رَجُلٍ لاَ يُصِيْبُهُ إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ (আল্ ইরশাদ : ৯৩)

অর্থাৎ এমন ব্যক্তির ন্যায় আমল করবে পরকালে নিম্কৃতির জন্য যার একমাত্র আমলই ভরসা এবং এমন ব্যক্তির ন্যায় তাওয়াকুল করবে যে কেবল ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে বলে বিশ্বাস করে।

২. প্রকৃতিগতভাবে মানুষ সর্বদা যা করে থাকে এবং যা সম্পাদন করতে মানুষ আদিষ্ট ও একান্তভাবে বাধা। যেমনঃ খিদে লাগলে ভক্ষণ, পিপাসা লাগলে পান, সূর্যের তাপে ছায়া ও ঠাগায় তাপ গ্রহণ ইত্যাদি। এ সকল কর্ম সম্পাদন করা বান্দাহ্'র উপর ওয়াজিব। যে ব্যক্তি এগুলো করতে সক্ষম অথচ সে অবহেলা বশতঃ তা না করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে ব্যক্তি অবশ্যই অপরাধী এবং পরকালে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত। তবে আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন ব্যক্তিকে এমন কিছু ক্ষমতা দিয়ে থাকেন যা অন্যের নেই। সূতরাং সে তার সাধ্যানুযায়ী ব্যতিক্রম কিছু করলে তাতে কোন অসুবিধে নেই। এ কারণেই রাসূল 👼 একটানা রোযা রাখতেন। কিন্তু তিনি সাহাবাদেরকে তা করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেনঃ

إِنِّيْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إِنِّيْ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَ يَسْقَيْنِيْ ( বুখার্রী, হাদীস ১৯৩৪ মুসলিম, হাদীস ১১০৫) অর্থাৎ আমি তোমাদের মতো নই। আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা খাওয়ান ও পান করান।

পূর্ববর্তীদের অনেকেই দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকতে পারতেন। তাতে এতটুকুও তাদের ইবাদাতের ক্ষতি হতো না। কিন্তু যে ব্যক্তি না খেলে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ইবাদাত করতে কষ্ট হয় তার জন্য না খাওয়া সত্যিই দোষনীয়।

৩. প্রকৃতিগতভাবে মানুষ অধিকাংশ সময় যা করে থাকে এবং যা করতে মানুষ একান্তভাবে বাধ্য নয়। য়েমনঃ বিবাহ-শাদি ইত্যাদি। অতএব কারোর এ সবের একেবারেই প্রয়োজন নেই বলে কেউ তা না করলে সে এ জন্য গুনাহুগার হবে না।

যে কোন ব্যাপারে বান্দাহ্'র জন্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট। তাই তাঁর উপরই ভরসা করতে হবে। অন্য কারোর উপর নয়।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

অর্থাৎ হে নবী! আপনি ও আপনার অনুসারীদের জন্য সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট।

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থাৎ কাফিররা যদি আপনাকে প্রতারিত করতে চায় তাহলে আপনার জন্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট। একমাত্র তিনিই আপনাকে নিজ সাহায্য (ফিরিশ্তা) ও মু'মিনদের দিয়ে শক্তিশালী করেছেন।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَ مَنْ يَّتَقِ اللهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْــــثُ لاَ يَحْتَـــسِبُ ، وَ مَـــنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾

#### (ত্বালাকু: ৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যে কোন সংকট থেকে উদ্ধার করবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিথিক দিবেন। আর যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উপরই ভরসা করবে তখন তিনিই হবেন তার জন্য একান্ত যথেষ্ট।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাওয়াকুলকে যে কোন কার্যসিদ্ধির অনেকগুলো মাধ্যমের একটি সবিশেষ ও সর্বপ্রধান মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এতদ্সত্ত্বেও তা কিন্তু একেবারেই সর্বেসর্বা নয়। বরং এর পাশাপাশি অন্য মাধ্যমও গ্রহণ করতে হবে। যেমনিভাবে আল্লাহ্ভীতিও কার্যসিদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম। তবে যখন সকল মাধ্যম চরমভাবে ব্যর্থ হবে তখন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উপর খাঁটি তাওয়াকুলই কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে প্রমাণিত হবে।

হযরত 'উমর 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল 🕮 কে বলতে শুনেছিঃ

َ لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَوْزُقُ الطَّيْرَ ، تَعْدُوْ خِمَاصاً وَ تَرُوْحُ بطَاناً

#### (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪২৩৯)

অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'আলার উপর সত্যিকারার্থে ভরসা করতে তাহলে তিনি তোমাদেরকে রিযিক দিতেন মেমনিভাবে তিনি রিযিক দিয়ে থাকেন পাখীদেরকে। পাখীরা ভোর বেলায় খালি পেটে বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যা বেলায় ভরা পেটে বাসায় ফিরে আসে।

## ১৪. সুপারিশের শির্কঃ

সুপারিশের শির্ক বলতে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর নিকট পরকালের সার্বিক মুক্তির জন্য গ্রহণযোগ্য কোন সুপারিশ কামনা করাকে বুঝানো হয়।

এ জাতীয় সুপারিশের অনুমতি বা মঞ্জুরির চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার হাতে। অতএব তিনি ছাড়া অন্য কারোর নিকট তা কামনা করা মারাত্মক শিরুক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ (হে নবী!) আপনি বলে দিনঃ যাবতীয় সুপারিশ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য তথা তাঁরই ইখতিয়ারে। অন্য কারোর ইখতিয়ারে নয়। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

অর্থাৎ তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোন অভিভাবকও নেই এবং সুপারিশকারীও। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? তিনি আরো বলেনঃ

অর্থাৎ তিনি ছাড়া তাদের না কোন সাহায্যকারী থাকবে না কোন সুপারিশকারী। এতে করে হয়তোবা তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করবে। কিয়ামতের দিন কেউ কারোর জন্য সুপারিশ করতে চাইলে তাকে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি নিতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ কে আছে এমন যে আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট কারোর জন্য সুপারিশ করতে পারে?

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ছাড়া সে দিন কোন সুপারিশকারী থাকবে না।

সুপারিশ তো দূরের কথা সে দিন তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ কোন কথাই বলার অধিকার রাখবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ সে দিন কোন ব্যক্তি তাঁর (আল্লাহ্ তা'আলার) অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

অর্থাৎ সে দিন দয়াময় প্রভুর অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারবেনা। সে দিন কেউ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সুপারিশ করার অনুমতি পেলেও সে নিজ ইচ্ছানুযায়ী যে কোন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করতে পারবেনা। বরং সে এমন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করতে পারবে যার উপর আল্লাহ্ তা'আলা সম্ভষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ ফিরিশ্তাগণ শুধু ওদের জন্যই সুপারিশ করবে যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা সম্ভষ্ট।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

(নাজ্য : ২৬)

অর্থাৎ আকাশে অনেক ফিরিশ্তা এমন রয়েছে যাদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না যতক্ষণনা আল্লাহ্ তা'আলা সুপারিশের অনুমতি দিবেন যাকে ইচ্ছা তাকে এবং যার প্রতি সম্ভুষ্ট তার জন্য।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

অর্থাৎ সে দিন কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। তবে শুধু ওর সুপারিশই ফলপ্রসূ হবে যাকে দয়াময় প্রভু সুপারিশের অনুমতি দিবেন এবং যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সুপারিশ করা পছন্দ করবেন।

এমনকি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ 🕮 ও সে দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সুপারিশের অনুমতি চাবেন। অতঃপর তাঁকে সুপারিশের অনুমতি দেয়া হবে এবং সাথে সাথে তাঁর জন্য সুপারিশের গণ্ডিও ঠিক করে (বুখারী, হাদীস ৪৪৭৬, ৬৫৬৫, ৭৪১০, ৭৪৪০)
অর্থাৎ জানাতীদেরকে জানাতে ঢুকার পূর্বে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখা হবে।
তখন তারা নবীদের সুপারিশ কামনা করলে কেউ তাতে রাজি হবেননা।
পরিশেষে তারা রাসূল এ এর নিকট আসবে। রাসূল এ বলেনঃ তখন আমি
আমার প্রভুর নিকট অনুমতি চাইলে আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। প্রভুকে
দেখেই আমি সিজদাহে পড়ে যাবো। তিনি আমাকে যতক্ষণ ইচ্ছা সিজদাহ্রত
অবস্থায় রাখবেন। অতঃপর আমাকে বলা হবে, মাথা উঠাও। তুমি যা চাও তা
দেয়া হবে। যা বলো শুনা হবে। যা সুপারিশ করো তা গ্রহণ করা হবে।
অতঃপর আমি মাথা উঠাবো। তখন আমি প্রভুর প্রশংসা করবো যা তখন তিনি
আমাকে শিখিয়ে দেবেন। এরপর আমি সুপারিশ করবো। তখন আমার
সুপারিশের গণ্ডি ঠিক করে দেয়া হবে। তখন আমি শুধু তাদেরকেই জানাতে
প্রবেশ করাবো। পুনরায় আমি তাঁর নিকট ফিরে আসবো এবং আমি তাঁকে
দেখা মাত্রই সিজদাহে পড়ে যাবো। অতঃপর আমি সুপারিশ করলে আমার
সুপারিশের গণ্ডি ঠিক করে দেয়া হবে। তখন আমি শুধু তাদেরকেই জানাতে

আল্লাহ্ তা'আলা মুশ্রিকদের সম্পর্কে বলেনঃ

প্রবেশ করাবো। এভাবে তৃতীয়বার। চতুর্থবার আমি ফিরে এসে বলবো, এখন শুধু জাহান্নামে ওব্যক্তিই রয়েছে যাকে কুর'আন মাজীদ আটকে রেখেছে। অর্থাৎ যাদের জন্য চিরতরে জাহান্নামে থাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে বিশেষভাবে জানার বিষয় এইয়ে, আল্লাহ্ তা'আলা শুধুমাত্র খাঁটি তাওহীদপদ্বীদের জন্যই সুপারিশের অনুমতি দিবেন। অন্য কারোর জন্য নয়।

> ﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ ﴾ (রুদ্দাস্সির: ৪৮)

অর্থাৎ ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না।
হযরত আবু ভ্রাইরাহ্ 🐇 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল 🎉 কে
বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! কিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ পাওয়ার
ভাগ্য কার হবে? তিনি বললেনঃ

لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِيْ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ أَحَدٌ أُوَّلَ منْسكَ لَمَسا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهَ خَالصاً مِّنْ قَلْبه أَوْ نَفْسه

(বুখারী, হাদীস ৯৯, ৬৫৭০)

অর্থাৎ হে আবু হুরাইরাহ্! পূর্ব থেকেই তোমার সম্পর্কে আমার এ ধারণা ছিল যে, তোমার আগে এ সম্পর্কে আর কেউ প্রশ্ন করবে না। কারণ, আমি তোমাকে সর্বদা হাদীসলোভী দেখছি। কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ পাওয়ার ভাগ্য ওব্যক্তির হবে যে খাঁটি অন্তঃকরণে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কোন মা'বুদ নেই বলে স্বীকার করবে।

হযরত 'আউফ্ বিন্ মালিক্ আশ্জা'য়ী 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🍇 ইরশাদ করেনঃ أَتَانِيْ آت مِنْ عِنْد رَبِّيْ ، فَخَيَّرَنِيْ بَيْنَ أَنْ يُّدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِيْ الْجَنَّــةَ وَ بَـــيْنَ الشَّفَاعَةِ ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ ، وَ هِيَ لَمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً (छितिशरी, हार्सित २८८১)

অর্থাৎ হ্যরত জিব্রীল ﷺ আমার প্রভুর প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে দু'টি ব্যাপারের যে কোন একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা আমার আধা উন্মাতকে জান্নাতে দিবেন নাকি আমি এর পরিবর্তে আমার সকল উন্মাতের জন্য সুপারিশ করবো। অতঃপর আমি সুপারিশের ব্যাপারটিই গ্রহণ করলাম। আর এ সুপারিশটুকু এমন সকল ব্যক্তির ভাগ্যে জুটবে যারা শির্কমুক্ত অবস্থায় ইন্তিকাল করবে।

হ্যরত আবু হুরাইরাহ্ 🐗 থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🍇 ইরশাদ করেনঃ

لَكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ ، وَ إِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لِأُمَّتِيْ يَوْمَ الْقَيَامَة ، فَهِي نَائلة إِنْ شَاءَ الله مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِيْ لاَ يُشْرِكُ بِالله شَيْئاً ( सुप्रांत्वम, हार्फ्रोप्त ১৯৯ रिव्विमिशी, हार्फीप ७७०२ इंत्वू बाकाह, हार्फीप ६७৮७) অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর জন্য একটি কবুল দো'আ বরাদ্দ রয়েছে এবং প্রত্যেক নবী তা দ্রুত (দুনিয়াতেই) করে ফেলেছেন। তবে আমি আমার দো'আটি কিয়ামতের দিন আমার উন্মতের জন্য সুপারিশ হিসেবে সংরক্ষণ করেছি। আল্লাহ্ চানতো তা এমন সকল ব্যক্তির ভাগ্যে জুটবে যারা শির্কমুক্ত অবস্থায় ইন্তিকাল করবে।

উক্ত হাদীসদ্বয় এটিই প্রমাণ করে যে, পরকালে তাওহীদপদ্বীদের জন্য রাসূল এর সুপারিশ দো'আ বা আবেদন জাতীয় হবে। দুনিয়ার সুপারিশকারীদের সুপারিশের অনুরূপ নয়। দুনিয়ার কোন সুপারিশকারী সাধারণত এমন ব্যক্তির নিকট সুপারিশ করে থাকে যে ব্যক্তি সুপারিশকারীর নিকট কোন ধরণের অনুগ্রহভোগী অথবা তার উপর সুপারিশকারীর কোন কর্তৃত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলার উপর কারোর কোন অনুগ্রহ বা কর্তৃত্ব নেই।

মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্তা, নবী বা ওলীগণকে সুপারিশের অনুমতি দিয়ে তাঁদেরকে সম্মানিত করবেন। ব্যাপারটা এমন যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে কিছু গুনাহ্গারকে ক্ষমা করে তাদেরকে জানাত দিতে চান। কিন্তু তিনি তাদেরকে সরাসরি জানাতে না পাঠিয়ে তাদেরকে ক্ষমা করা ও জানাতে পাঠানোর ব্যাপারে নিজ ফিরিশ্তা, নবী বা ওলীগণকে সুপারিশের অনুমতি দিয়ে তাঁদেরকে সম্মানিত করবেন। সুতরাং সুপারিশকারীরা সুপারিশের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নিশ্চিত ফারসালার সামান্যটুকুও পরিবর্তন করতে পারবেনা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ তিনি নিজ ফায়সালায় কাউকে শরীক করেন না। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এককভাবে ফায়সালা করেন। তাঁর ফায়সালা দ্বিতীয়বার পর্যালোচনা করার অধিকার কারোর থাকে না। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ قُلْ فَمَنْ يَّمْلُكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكُ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ وَ مَنْ فيْ الأَرْض جَميْعًا ﴾

(क्षाशिकार् : ১৭)

অর্থাৎ (হে মুহাম্মাদ ﷺ!) আপনি ওদেরকে বলে দিনঃ আল্লাহ্ তা'আলা যদি ঈসা ﷺ ও তাঁর মা এবং দুনিয়ার সবাইকে ধ্বংস করে দিতে চান তাহলে কে আছে এমন যে তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে?

## ১৫. হিদায়াতের শির্কঃ

হিদায়াতের শির্ক বলতে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ কাউকে হিদায়াত দিতে পারে এমন বিশ্বাস করা অথবা এ বিশ্বাসে কারোর নিকট হিদায়াত কামনা করাকে বুঝানো হয়।

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছে ছাড়া কেউ কাউকে ইচ্ছে করলেই সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেনা। এমনকি আমাদের প্রিয় নবী হ্যরত মুহাম্মাদ উ ও নিজ ইচ্ছায় কাউকে হিদায়াত দিতে পারেননি। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই যাকে চান হিদায়াত দিতে পারেন। অন্য কেউ নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল 🕮 কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

অর্থাৎ তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব আপনার উপর নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলা যাকে চান সৎপথে পরিচালিত করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

অর্থাৎ আপনি যতই চান না কেন অধিকাংশ লোকই মু'মিন হওয়ার নয়। তিনি আরো বলেনঃ

অর্থাৎ (আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহ্দেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন) হে আমার বান্দাহ্রা! তোমরা সবাই পথস্রস্ট। শুধু সেই ব্যক্তিই হিদায়াতপ্রাপ্ত যাকে আমি হিদায়াত দেবো। অতএব তোমরা আমার নিকট হিদায়াত চাও। আমি তোমাদেরকে হিদায়াত দেবো।

হ্যরত মুসাইয়াব 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَمًّا حَضَرَتْ أَبًا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ الله اللهِ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهُلِ ابْسِنَ هِشَامٍ وَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَيْ طَالِبِ: يَا عَمِّ! هِشَامٍ وَ عَبْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ طَالِبِ: يَا عَمِّ! قُلَ لا لا إِلَهَ إِلاَّ اللهِ عَلَيْ طَالِبِ: يَا عَمِّ! قُلَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهِ عَلَيْ طَلَقٍ بَهِا وَ عَبْدُ اللهُ اللهِ بَنَ أَبَا طَالِبِ! أَتَوْغَبُ عَنْ مِلَّةً عَبْدَ الْمُطَّلِبِ ، فَلَمْ يَسِزَلْ رَسُولُ اللهِ اللهِ أَمَّا يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَ يَعُودُونَانِ بِتلْكَ الْمُقَالَة حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبِ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُو عَلَى مَلَّةً عَبْدَ الْمُطَّلِبِ وَ أَبَى أَنْ يَقُولَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَلَّةً عَبْدَ الْمُطَّلِبِ وَ أَبَى أَنْ يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَبْدَ الْمُطَلِبِ وَ أَبَى أَنْ يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَبْدَ الْمُطَلِبِ وَ أَبَى أَنْ يَقُولُ: لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ مَا يَعْدُ اللهُ عَلْمُ لُو اللهِ اللهُ اللهُ عَنْدَا فَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهِ اللهُ ال

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِيْنَ آمَنُواْ أَنْ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكَیْنَ وَ لَوْ كَانُواْ أُولِيْ قُرْبَی مَنْ بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيْمَ ﴾ وَ نزكتْ:

> ﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِيْ مَنْ أَخْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللهِ يَهْدِيْ مَنْ يَشَآءُ ﴾ (তা3বা: ১১৩) এবং (কাসাস্ : ৫৬)

(বুখারী, হাদীস ১৩৬০, ৩৮৮৪, ৪৬৭৫, ৪৭৭২, ৬৬৮১ মুসলিম, হাদীস ২৪)

অর্থাৎ রাসূল 🕮 এর চাচা আবু তালিব যখন মৃত্যু শয্যায় তখন তিনি (রাসূল 🕮) তার (আবু তালিব) নিকট এসে দেখতে পেলেন, আবু জাহ্ল ও আব্দুল্লাহ্ বিন্ আবু উমাইয়া তার নিকট বসা। তখন রাসূল 🕮 তাঁর চাচাকে বললেনঃ হে চাচা! আপনি বলুনঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তাহলে আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ ব্যাপারে আপনার জন্য সাক্ষী দেবো। আবু জাহ্ল ও আব্দুল্লাহ্ বললােঃ হে আবু তালিব! তুমি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করছো? এভাবে রাসূল 🕮 তাকে কালিমা পাঠ করাতে চাচ্ছিলেন। আর ওরা সে কথাই বার বার বলছিলো। পরিশেষে আবু তালিব আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম নিয়েই ইন্তিকাল করলো এবং কালিমা উচ্চারণ করতে অস্বীকার করলো। এরপরও রাসূল 🕮 বললেনঃ আল্লাহ্'র কসম! আমি আপনার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো যতক্ষণনা তিনি আমাকে নিষেধ করেন। অতঃপর তার সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হলোঃ "নবী ও অন্যান্য সকল মু'মিনদের জন্য জায়িয় নয় যে, তারা মুশ্রিকদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা আত্মীয়-স্বজনই বা হোকনা কেন এ কথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা সত্যিকার জাহান্নামী"। আরো নাযিল হলোঃ "আপনি যাকে ভালোবাসেন ইচ্ছে করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারেন না। তবে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছে করেন তাকেই সৎপথে আনয়ন করেন"।

## ১৬. সাহায্য প্রার্থনার শির্কঃ

সাহায্য প্রার্থনার শির্ক বলতে মানুষের সাধ্যের বাইরে এমন কোন সাহায্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর নিকট কামনা করাকে বুঝানো হয়।

এ জাতীয় সাহায্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই কামনা করতে হয়। অন্য কারোর নিকট নয়। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে প্রতি নামায়ে এ বাক্যটি বলতে শিখিয়েছেনঃ

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ ﴿ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ ﴿ शांिं रहा : ८

অর্থাৎ আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

হ্যরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (<sub>রাষিয়াল্লান্ড আন্দুমা</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল 🕮 আমাকে কিছু মূল্যবান বাণী শুনিয়েছেন যার কিয়দাংশ নিম্নরাপঃ

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ ، وَ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، وَ اعْلَمْ أَنَّ الأُمَّـةَ لَــوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَّنْفَعُوكَ بِشَيْء قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ ، وَ لَـــوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَّضُرُّوكَ بِشَيْء قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَّضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٌ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَّضُرُّوكَ بِشَيْءٌ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَّضُرُّوكَ بِشَيْءٌ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَصْرُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٌ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ أَلْ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ

অর্থাৎ কিছু চাইলে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার নিকটই চাইরে। কোন সহযোগিতার প্রয়োজন হলে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই কামনা করবে। জেনে রেখো, পুরো বিশ্ববাসী একত্রিত হয়েও যদি তোমার কোন কল্যাণ করতে চায় তাহলে তারা ততটুকুই কল্যাণ করতে পারবে যা তোমার জন্য বরাদ্দ রয়েছে। আর তারা সবাই একত্রিত হয়েও যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে চায় তাহলে তারা ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যা তোমার জন্য বরাদ্দ রয়েছে।

## ১৭. কবর পূজার শির্কঃ

কবর পূজার শির্ক বলতে কবরে শায়িত কোন ওলী বা বুযুর্গের জন্য যে কোন ধরনের ইবাদাত সম্পাদন বা ব্যয় করাকে বুঝানো হয়। বর্তমান যুগের মাযারকে শির্কের কুঞ্জ বা আড্ডা বলা যেতে পারে। এমন কোন শির্ক নেই যা কোন না কোন মাযারকে কেন্দ্র করে অনুশীলিত হচ্ছে না। আহ্বান, ফরিয়াদ, আশ্রয়, আশা, রুকু, সিজ্দাহ্, বিনম্রভাবে কবরের সামনে দাঁড়ানো, তাওয়াফ, তাওবা, জবাই, মানত, আনুগত্য, ভয়, ভালোবাসা, তাওয়ার্কুল, সুপারিশ ও হিদায়াত কামনা করার মত বড় বড় শির্ক যে কোন কবরের পার্শ্বে নির্বিঘ্নে চর্চা করা হচ্ছে।

এ সবের মূলে সর্বদা একটি কারণই কাজ করে চলছে। আর তা হলোঃ ওলীবুযুর্গদের ব্যাপারে অমূলক বাড়াবাড়ি। এ জাতীয় বাড়াবাড়ির কারণে
যেমনিভাবে ধ্বংস হয়েছে হ্যরত নূহ আ এর উন্মতরা তেমনিভাবে ধ্বংস
হয়েছে ইত্বদী ও খ্রিষ্টানরা।

এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ওদেরকে ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ يَآ أَهْلَ الْكَتَابِ لاَ تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ لاَ تَتَّبِعُوْا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوْا كَنِيْراً وَ ضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴾ (शािशह : ९९)

অর্থাৎ আপনি বলে দিনঃ হে ইন্থদী ও খ্রিষ্টানরা! তোমরা ধর্মীয় ব্যাপারে অমূলক সীমালংঘন করোনা এবং ওসব লোকদের ভিত্তিহীন কল্পনার অনুসারী হয়ো না যারা অতীতে নিজেরাও পথল্রষ্ট হয়েছে এবং আরো বহু লোককে পথল্রষ্ট করেছে। বস্তুতঃ তারা সরল পথ থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছে।

হ্যরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস্ (রাফিয়াল্লাভ্ আন্ভ্মা) থেকে বর্ণিত তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ

﴿ وَ قَالُواْ لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَ لاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَّ لاَ سُوَاعاً ، وَ لاَ يَغُوْثَ وَ يَعُوْقَ وَنَسْواً ﴾

(নূহ : ২৩)

অর্থাৎ তারা বলেছেঃ তোমরা কখনো পরিত্যাগ করোনা তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ করোনা ওয়াদ্, সুওয়া<sup>4</sup>, ইয়াগুস্, ইয়াউক্ ও নাসর্কে।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেনঃ

صَارَت الأَوْثَانُ الَّتِيْ كَانَتْ فِيْ قَوْمٍ نُوْحٍ فِيْ الْعَرَبِ بَعْدُ ، أَمَّا وَدُّ: كَانَتْ لَكُنْ لِلْهَ يَلْ ، وَ أَمَّا يَعُدُونُ : فَكَانَتْ لَلْهُ نَيْلٍ ، وَ أَمَّا يَعُدُونُ : فَكَانَتْ لَلْهُ نَيْلٍ ، وَ أَمَّا يَعُدُونُ : فَكَانَتْ لَهُمُدَانَ ، وَأَمَّا لَمُرَادً ، ثُمَّ لَبَنِيْ عُطَيْفَ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَا ، وَ أَمَّا يَعُوقُ : فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ ، وَأَمَّا نَسْرٌ: فَكَانَتْ لِحَمْيَرَ لآل ذِيْ الْكَلاَعِ أَسْمَاءُ رِجَالِ صَالِحِيْنَ مِنْ قَدُومٍ نُسوْحٍ ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ: أَن انْصبُوا إِلَى مَجَالسَهِمْ الَّتِيْ كَانُوا فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ: أَن انْصبُوا إِلَى مَجَالسَهِمْ الَّتِيْ كَانُوا يَجْلسُونَ أَلْصَابًا وَ سَمُّوهُ هَا بِأَسْمَائِهِمْ ، فَفَعَلُوا ، فَلَمْ تُعْبَدْ ، حَتَّدَى إِذَا هَلَكُ أَوْلَاكَ وَ تَنَسَعَ الْعِلْمُ عُبَدَتْ

### (বুখারী, হাদীস ৪৯২০)

অর্থাৎ যে মূর্তিগুলোর প্রচলন নৃহ্ ব্রুল্লা এর সম্প্রদায়ে ছিলো তা এখন আরবদের নিকট। দাউমাতুল্ জান্দাল্ এলাকায় কাল্ব সম্প্রদায় ওয়াদ্কে পূজা করতো। ত্যাইল্ সম্প্রদায় সুওয়া'কে। মুরাদ্ সম্প্রদায় ইয়াগুস্কে। সাবাদের নিকটবর্তী এলাকা জাউফের "বানী গোত্বাইফ্" গোত্ররাও ইয়াগুসেরই পূজা করতো। হাম্দান সম্প্রদায় ইয়াউক্কে। জুল্ কালা' এর বংশধর হিম্য়ার সম্প্রদায় নাস্রকে। এ সবগুলো ছিল নৃহ্ ব্রুল্লা এর সম্প্রদায়ের ওলী-বৃযুর্গদের নাম। যখন তারা মৃত্যুবরণ করলো তখন শয়তান তাদের সম্প্রদায়কে এ মর্মে বৃদ্ধি দিলো যে, তোমরা ওদের বৈঠকখানায় ওদের প্রতিমূর্তি বানিয়ে সম্মানের সাথে বিসয়ে দাও। অতঃপর তারা তাই করলো। কিন্তু তখনো ওদের পূজা শুরু হয়নি। তবে এ প্রজন্ম যখন নিঃশেষ হয়ে গেলো এবং ধর্মীয় জ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটলো তখনই এ প্রতিমূর্তিগুলোর পূজা শুরু হলো।

শুধু বুযুর্গদের ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি নয় বরং রাসূল 🕮 নিজ ব্যাপারেও কোন বাড়াবাড়ি করতে উন্মতদেরকে সুদৃঢ় কণ্ঠে নিষেধ করেছেন।

হ্যরত 'উমর 🐞 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি নবী 🕮 কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেনঃ

لاَ تُطْرُونِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ ، فَقُوْلُواْ: عَبْدُ اللهِ وَ رَسُوْلُهُ

(বুখারী, হাদীস ৩৪৪৫, ৬৮৩০)

অর্থাৎ তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে কখনো বাড়াবাড়ি করোনা যেমনিভাবে বাড়াবাড়ি করেছে খ্রিষ্টানরা 'ঈসা বিন্ মার্য়াম্ الله এর ব্যাপারে। আমি কেবল আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্। সুতরাং তোমরা আমার সম্পর্কে বলবেঃ তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্ এবং তদীয় রাসূল।

রাসূল ﷺ কে অমূলক বেশি সম্মান দিতে যাওয়ার কারণেই বহু শির্কের উদ্ভাবন হয়। এ অমূলক সম্মান হেতুই যে কোন সমস্যায় তাঁকে আহ্বান করা হয়, তাঁর নিকট ফরিয়াদ করা হয়, তাঁর জন্য মানত মানা হয়, তাঁর কবরের চতুষ্পার্শ্বে তাওয়াফ করা হয় এবং তিনি গায়েব জানেন ও তাঁর হাতে সর্বময় ক্ষমতা রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

সত্যিকারার্ম্থে এটি সম্মান নয় বরং তা কুফরী বৈ কি? মূলতঃ রাসূল 🕮 কে তিন ভাবে সম্মান করা যায়। তা নিম্নরূপঃ

ক. অন্তর দিয়ে সম্মান করা। আর তা হচ্ছে মুহাম্মাদ ﷺ কে আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্ ও তদীয় রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করার আওতাধীন এবং তা কেবল রাসূল ﷺ এর ভালোবাসাকে নিজ সন্তা, মাতা, পিতা, সন্তান ও সকল মানুষের ভালোবাসার উপর প্রাধান্য দেয়ার মাধ্যমেই সংঘটিত হয়ে থাকে।
তবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, বাহািক এমন দু'টি কর্ম রয়েছে যা

কারোর অন্তরে সত্যিকারার্থে রাসূল 🕮 এর জন্য এ জাতীয় ভালোবাসা বিদ্যমান রয়েছে কি না তা প্রমাণ করে। কর্ম দু'টি নিম্নরূপঃ

- ১. খাঁটি তাওহাদে বিশ্বাসী হওয়। কারণ, রাসূল 
  ক্র সার্বিকভাবে শির্কের সকল পথ, মত ও মাধ্যম বন্ধ করে দিয়েছেন। সুতরাং রাসূল 
  ক্র এর সম্মান কখনো শির্কের মাধ্যমে হতে পারে না।
- ২. সর্ব ক্ষেত্রে তাঁরই অনুসরণ করা। অতএব সর্ব বিষয়ে তাঁর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। অন্য কারোর কথা নয়। যেমনিভাবে সকল ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই হতে হয় তেমনিভাবে সকল প্রকারের অনুসরণ একমাত্র তাঁরই রাসূলের জন্য হতে হবে।
- **খ. মুখ দিয়ে সম্মান করা।** আর তা কোন রকম বাড়াবাড়ি ছাড়া রাসূল ﷺ এর যথোপযুক্ত প্রশংসা করার মাধ্যমেই সংঘটিত হয়ে থাকে।
- অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে সম্মান করা। আর তা রাসূল ﷺ এর সমূহ আনুগত্য বাস্তব কর্মে পরিণত করার মাধ্যমেই সংঘটিত হয়ে থাকে।

মোটকথা, রাসূল ﷺ এর কার্যত সম্মান তাঁর বিশুদ্ধ বাণীর প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ মান্য করা, তাঁরই জন্যে কাউকে ভালোবাসা বা কারোর সাথে শক্রতা পোষণ করা, যে কোন ব্যাপারে তাঁরই ফায়সালাকে সম্ভুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়ার মাধ্যমেই সুসংঘটিত হয়ে থাকে।

অমূলক বাড়াবাড়ি শরীয়তের দৃষ্টিতে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। চাই তা ইবাদাতের ক্ষেত্রেই হোক বা আক্বীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (<sub>রাফিয়াল্লাভ্ আন্ভ্মা</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِيَّاكُمْ وَ الْغُلُوَّ فِيْ الدِّيْنِ ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِيْ الدِّيْنِ (स्तू साङ्गार, राष्ट्रीत ७०४७ स्तू हिस्तान, राष्ट्रीत ५०५५) অর্থাৎ হে মানুষ সকল! তোমরা ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। কারণ, তোমাদের পূর্বেকার সকল উন্মাত শুধু এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ (<sub>রাধিয়ালাহ্ আন্হ্ম</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ ، هَلَكَ الْمُتَنطِّعُوْنَ ، هَلَكَ الْمُتَنطَّعُوْنَ

(মুসলিম, হাদীস ২৬৭০ আবু দাউদ, হাদীস ৪৬০৮) অর্থাৎ সীমা লজ্অনকারীরা ধ্বংস হোক! রাসূল ﷺ এ বাক্যটি তিন বার উচ্চারণ করেন।

ওলী-বুযুর্গদের ব্যাপারে বেশি বাড়াবাড়ি করার কারণেই প্রথমে তাদের কবরের উপর ঘর বা মসজিদ তৈরি করা হয়। অতঃপর সে কবরের জন্য সিজদা করা হয়, মানত করা হয় এমনকি উহাকে নামায ও দো'আ কবুল হওয়ার বিশেষ স্থান হিসেবে গণ্য করা হয়, তাতে শায়িত ব্যক্তির নামে কসম খাওয়া হয়, তার নিকট ফরিয়াদ করা হয়, তাকে আল্লাহ্ তা'আলার চাইতেও বেশি ভয় করা হয়, তার নিকট যে কোন সমস্যার সমাধান চাওয়া হয়, তার নিকট অতি বিনয়ের সঙ্গে এমনভাবে কানাকাটি করা হয় যা আল্লাহ্ তা'আলার ঘর মসজিদেও করা হয় না এমনকি পরিশেষে তা খাদিম নামের কিছু সংখ্যক মানুষের আড্ডা হয়ে যায়। ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ আমাদের প্রিয় নবী হয়রত মুহাম্মাদ 🕮 কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারীকে আল্লাহ্ তা'আলার সর্ব নিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

হযরত 'আয়েশা (রাথিয়াল্লাছ আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ হযরত উম্মে হাবীবাহ্ ও হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাথয়াল্লাছ আন্ত্র্মা) ইথিওপিয়ায় একটি গির্জা দেখেছিলো যাতে অনেকগুলো ছবি টাঙ্গানো রয়েছে। তারা তা রাসূল ﷺ কেজানালে তিনি বলেনঃ

إِنَّ أُوْلَآئِكَ إِذَا كَانَ فَيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَـــسْجِداً ، وَصَوَّرُواْ فَيْهِ تِلْكَ الصُّورَ ، فَأُوْلآئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (तूशाती, हामीत्र ৪২৭, ৪৩৪, ১৩৪১, ৩৮৭৩ মুসলিম, হাদীন ৫২৮ ইব্নু খুযাইমাহ, হাদীন ৭৯০)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই ওরা তাদের মধ্যে কোন ওলী-বুযুর্গ ইন্তিকাল করলে তারা ওর কবরের উপর মসজিদ বানিয়ে নেয় এবং এ জাতীয় ছবি সমূহ টাঙ্গিয়ে রাখে। ওরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্ব নিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

হ্যরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্উদ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🍇 ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَ هُمْ أَحْيَاءُ ، وَ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْقُبُوْرَ نَسَاجَدَ

(ইবনু খুযাইমাহ, হাদীস ৭৮৯ ইবনু হিবান/ইহসান, হাদীস ৩৮০৮ ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ১০৪১৩ বাষ্যার/কাশ্ফুল আস্তার, হাদীস ৩৪২০) অর্থাৎ সর্ব নিকৃষ্ট মানুষ ওরা যারা জীবিত থাকতেই কিয়ামত এসে গেলো এবং ওরা যারা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করলো।

নবী 🕮 কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারী ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে লা'নত (অভিশাপ) দিয়েছেন।

হ্যরত 'আয়েশা ও ইব্নে 'আব্বাস (<sub>রাযিয়াল্লান্ড্ আন্ত্মা</sub>) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

لَمَّا نُزِلَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ ، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ وَ هُوَ كَذَلِكَ: لَغْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَ النَّصَارَى ، اتَّخَذُواْ قُبُوْرَ أَلْبَيْئَهِمْ مَسَاجِدَ ، يُحَذِّرُ مَا صَنَعُواْ أَلْبَيْئَهِمْ مَسَاجِدَ ، يُحَذِّرُ مَا صَنَعُواْ

র্থারী, হালীস ৪৩৫, ৪৩৬, ৩৪৫৩, ৩৪৫৪, ৪৪৪৩, ৪৪৪৪ রুসনিম্ন, হালীস ৫৩১) অর্থাৎ যখন রাসূল 🕮 মৃত্যু শয্যায় তখন তিনি চাদর দিয়ে নিজ মুখমওল ঢেকে ফেললেন। অতঃপর যখন তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো তখন তিনি চেহারা খুলে বললেনঃ ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত ; তারা নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিলো। এ কথা বলে নবী ﷺ নিজ উম্মতকে সে কাজ না করতে সতর্ক করে দিলেন।

নবী ﷺ কবরের উপর মসজিদ বানানোর ব্যাপারে শুধু লা'নত ও নিন্দা করেই ক্ষান্ত হননি বরং তিনি তা করতে সুস্পষ্টভাবে নিষেধও করেছেন।

হ্যরত জুন্দাব্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি নবী 🕮 কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেনঃ

أَلاَ وَ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُواْ يَتَّخِذُونَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَ صَالِحِيْهِمْ مَــسَاجِدَ ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُواْ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ ، إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ (अुर्जालक्ष, হাদীস ৫৩২)

অর্থাৎ তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা নিজ নবী ও ওলী-বুযুর্গদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিতো। সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদ বানিওনা। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করছি।

শুধু কবরের উপর মসজিদ বানানোই নয় বরং রাসূল 🕮 কবরের উপর বসতে বা উহার দিকে ফিরে নামায পড়তেও নিষেধ করেছেন।

হ্যরত আবু মার্সাদ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ لاَ تَجْلسُواْ عَلَى الْقُبُورْ وَ لاَ تُصَلُّواْ الْيُهَا

(মুসলিম, হাদীস ৯৭২ আরু দাউদ, হাদীস ৩২২৯ ইবর্ খুয়াইমাহ, হাদীস ৭৯৩) অর্থাৎ তোমরা কবরের উপর বসোনা এবং উহার দিকে ফিরে নামাযও পড়ো না। হযরত আনাস্ 🕸 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَن الصَّلاَة بَيْنَ الْقُبُوْر

(ইব্নু হিব্বান, হাদীস ৩৪৫ আবু ইয়া'লা, হাদীস ২৮৮৮ বায্যার/কাশ্ফুল আস্তার, হাদীস ৪৪১, ৪৪২) অর্থাৎ নবী ﷺ কবরস্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। রাসূল ﷺ শুধু কবরের উপর ঘর বানাতে নিষেধ করেই ক্ষান্ত হননি বরং তিনি কবরকে পাকা করতে এবং কবরের সাথে যে কোন বস্তু সংযোজন করতেও কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

হ্যরত জাবির 🚲 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُُجَصَّصَ الْقَبْرُ ، وَ أَنْ يُّقْعَدَ عَلَيْهِ ، وَ أَنْ يُبْنَى عَلَيْـــهِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْه

(য়ুসলিয়, হাদীস ৯৭০ আবু দাউদ, হাদীস ৩২২৫, ৩২২৫ আন্ধুর রায্যাক, হাদীস ৬৪৮৮ ইব্লু হিবান/ইহ্সান, হাদীস ৩১৫৩, ৩১৫৫) অর্থাৎ রাসূল ﷺ কবর পাকা করতে, উহার উপর বসতে, ঘর বানাতে এমনকি উহার সাথে কোন জিনিস সংযোজন করতেও নিষেধ করেছেন।

কবরের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা যাতে মানুষের অন্তরে গ্রেঁথে না যায় এবং রাসূলে আক্রাম ﷺ এর কবর এলাকা যাতে মেলা বা ঈদগাহে রূপান্তরিত না হয় সে জন্য রাসূল ﷺ তাঁর কবরের নিকট গিয়ে তাঁকে সালাম করার আদেশ দেননি। বরং তিনি এর বিপরীতে তাঁর কবরের নিকট গিয়ে তাঁকে সালাম করার প্রতি নিজ উম্মতদেরকে অনুৎসাহিত করেছেন। সুতরাং যে কোন মুসলমান যে কোন স্থান হতে তাঁর নিকট সালাত ও সালাম পাঠাতে পারে। অতএব তাঁর কবরের নিকট গিয়ে তাঁকে সালাম দেয়ার মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَجْعَلُواْ ابْيُوْتَكُمْ قُبُوْراً ، وَلاَ تَجْعَلُواْ قَبْرِيْ عِيْداً ، وَصَــلُواْ عَلَــيَّ ؛ فَـــإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنيْ حَيْثُ كُنْتُمْ

(আবু দাউদ, হাদীস ২০৪২ আহ্মাদ্ : ২/৩৬৭)

অর্থাৎ তোমরা নিজেদের ঘর গুলোকে কবর বানিও না। বরং তোমরা তাতে নফল নামায, কোর'আন তিলাওয়াত ও দো'আ ইত্যাদি করিও এবং আমার কবরকে মেলা বানিও না। তাতে বার বার নির্দিষ্ট সময়ে আসার অভ্যাস করো না। বরং তোমরা সর্বদা আমার উপর সালাত ও সালাম পাঠিও। কারণ, তোমাদের সালাত ও সালাম আমার নিকট অবশ্যই পৌঁছুবে। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন।

হযরত আউস্ বিন্ আউস্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَة ؛ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَ فَيْـــهِ قُـــبِضَ ، وَ فَيْـــه التَّفْخَةُ، وَ فِيْهِ الصَّغْقَةُ ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيْه ؛ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَ عَلَيَّ ، قَالُواْ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَ قَدْ أَرِمْتَ؟! قَالَ: إِنَّ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاء

(আবু দাউদ, হাদীস ১০৪৭, ১৫৩১ ইব্রু হিব্রান/ইহ্সান, হাদীস ৯০৭ ইব্রু খুয়াইমাহ, হাদীস ১৭৩৩)

অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট দিন জুমার দিন। এ দিন আদম আ কে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ দিনই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এ দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে এবং এ দিনই সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অতএব তোমরা এ দিন আমার নিকট বেশি বেশি সালাত ও সালাম পাঠিও। কারণ, নিশ্চয়ই তোমাদের সালাত ও সালাম আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। সাহাবারা বললেনঃ কিভাবে আপনার নিকট আমাদের সালাত ও সালাম পোঁছিয়ে দেয়া হবে? অথচ আপনি তখন মাটি হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবেন। রাসূল ఈ বললেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মাটির উপর নবীদের শরীর হারাম করে দিয়েছেন।

্রএ যদি হয় রাসূল 🕮 এর কবরের অবস্থা। যেখানে যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে বার বার যাওয়ার অভ্যাস করা যাবে না। যাতে করে তা মেলাক্ষেত্রে রূপান্তরিত না হয়ে যায়। তাহলে নিয়মিতভাবে প্রতি বছর ওলী-বুযুর্গদের কবরের উপর উরস ও দাে আভাজ উদ্যাপন কিভাবে জায়িয হতে পারে? যা সরাসরি মেলা হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই এবং যাতে ঈদের চাইতেও অনেক বেশি খুশি প্রকাশ করা হয়। অতএব কোন্ যুক্তিতে উরস মাহফিল অভিমুখে মানতের গরু ছাগল নিয়ে মাযারভক্তদের শোভাযাত্রা বড় শির্ক না হয়ে তা জায়িয বরং সাওয়াবের কাজ হতে পারে? অথচ রাসূল 🕮 তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সাওয়াবের নিয়্যাতে শ্রমণ করা হারাম করে দিয়েছেন।

হ্যরত আবু সাঙ্গদ খুদ্রী 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🍇 ইরশাদ করেনঃ

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَ مَسْجِدِ الْأَقْصَى ، وَمَسْجديْ

(বুখারী, হাদীস ১১৯৭, ১৯৯৫ মুসনিম, হাদীস ৮২৭ তিরমিয়ী, হাদীস ৩২৬) অর্থাৎ তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সাওয়াবের নিয়াতে সফর করা যাবে না। সে মসজিদগুলো হলোঃ হারাম (মক্কা) শরীফ, মসজিদে আক্সা এবং মসজিদে নববী।

হ্যরত বাস্রা বিন্ আবী বাস্রা গিফারী 🐡 থেকে বর্ণিত তিনি হ্যরত আবু হুরাইরাহু 🕸 কে তূর পাহাড় থেকে আসতে দেখে বললেনঃ

لَوْ أَدْرَكُتُكَ قَبَلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ لَمَا خَرَجْتَ ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ لَهُ مُسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَــرَامِ ، وَ مَــسْجِدِيْ هَــذَا ، وَ مَــسْجِدِيْ هَــذَا ، وَ اللهَ عَلَى ثَلاَقَةً مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَــرَامِ ، وَ مَــسْجِدِيْ هَــذَا ، وَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ ع

(মালিক : ১/১০৮-১০৯ আহ্মাদ্ : ৬/৭ 'হমাইদী, হাদীস ৯৪৪) অর্থাৎ আমি আপনাকে ত্র পাহাড়ের দিকে যাওয়ার পূর্বে দেখতে পেলে অবশ্যই সে দিকে মেতে দিতাম না। কারণ, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ সাওয়াবের নিয়্যাতে তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফর করা

যাবেনা। সে মসজিদগুলো হলোঃ মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আক্সা।

মোটকথা, ওলী-বুযুর্গদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা সমূহ ধ্বংসের মূল।
সুতরাং যে কোন ধরণের বাড়াবাড়ি ওদের ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিতে
অগ্রহণযোগ্য।

নবী-ওলীদের নিদর্শন সমূহ অনুসন্ধান করে তা নিয়ে ব্যস্ত হওয়াও তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির শামিল। সুতরাং তাও শরীয়তের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য। হযরত নাফি' (<sub>রাহিমান্তরাহ</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

হ্যরত মা'রুর বিন্ সুওয়াইদ্ (<sub>রাহিমাহুলাহ</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমি 'উমর الله এর সাথে মক্কার পথে ফজরের নামায আদায় করলাম। অতঃপর তিনি দেখলেন অনেকেই এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ এরা কোথায় যাচ্ছে। উত্তরে বলা হলোঃ রাসূল الله যোমায় পড়েছেন ওখানে নামায় পড়ার জন্যে। তখন তিনি বললেনঃ

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِمِثْلِ هَذَا ، كَانُوا يَتَتَبَّعُوْنَ آثَارَ أَلْبِيَائِهِمْ وَ يَتَّخِذُونَهَا كَنَائِسَ وَ بِيَعًا ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فِيْ هَذِهِ الْمَــسَاجِدِ فَلْيُــصَلَّ ، وَ مَــنْ لاَ فَلْيُمْض وَ لاَ يَتَعَمَّدُهَا

(हॅत्नू व्याती गाहॅताह: २/७१७)

অর্থাৎ তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। তারা নিজ নবীদের নিদর্শন সমূহ খুঁজে বেড়াতো এবং উহার উপর গির্জা বা ইবাদাতখানা বানিয়ে নিতো। অতএব এ মসজিদগুলোতে থাকাবস্থায় নামায়ের সময় হলে তোমরা তাতে নামায় পড়ে নিবে। নতুবা তা অতিক্রম করে যাবে। বিশেষ সাওয়াবের নিয়্যাতে তাতে নামায় পড়তে আসবে না। হ্যরত আবুল 'আলিয়াহ্ ্রু থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَمَّا فَتَحْنَا تُسْتَرَ وَجُدْنَا فِيْ بَيْتِ مَالِ الْهُرْمُزَانِ سَرِيْراً عَلَيْهِ رَجُلٌ مَيِّتِ عِنْكَ وَأُسُهِ مُصْحَفٌ ، فَأَخَذُنَا الْمُصْحَفَ فَحَمَلْنَاهُ إِلَى عُمَرَ ، فَدَعَا لَهُ كَعْبًا فَنَسَحَهُ بِالْعُوَبِيَّةِ ، فَأَنَا أُولُ رَجُلِ قَرَأَهُ مِنَ الْعُرَبِ ، قَرَأَتُهُ مِثْلَ مَا أَقْرَأُ الْقُسِرْآنَ ، قَالَ الرَّاوِيُ لَأَبِي الْعَالِيَةِ: فَمَا كَانَ فَيْهِ؟ قَالَ: سَيْرَتُكُمْ وَ أُمُورُكُمْ وَ لُحُونُ كَلاَمكُمْ وَ الْمُورُكُمْ وَ لُحُونُ كَلاَمكُمْ وَ الرَّولِيُ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ

(আল্ বিদায়া গুয়ান্ নিহায়াহ্ : ২/৪০ আম্গুয়াল্/আবু 'উবাইদ্ : ৮৭৭ ফুতূহল্ বুল্দান্ : ৩৭১)

অর্থাৎ যখন আমরা তুস্তার্ জয় করলাম তখন আমরা ত্র্মুয়ের খাজাঞ্চিখানায় একটি খাট পেলাম। তাতে একটি মৃত মানুষ শায়িত এবং তার মাথার পার্শ্বে একখানা কেতাব রাখা আছে। আমরা কেতাবখানা 'উমর 🕸 এর নিকট নিয়ে আসলে তিনি কা'ব 🐡 কে ডেকে তা আরবী করে নেন। আরবদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তা পড়লাম। যেভাবে আমরা কোর'আন মাজীদ পড়ি সেভাবেই পড়লাম। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি আবুল্ 'আলিয়াকে জিজ্ঞাসা করলামঃ তাতে কি লেখা ছিলো? তিনি বললেনঃ তোমাদের জীবন যাপন, কর্মকাণ্ড, কথার ধ্বনি ও ভবিষ্যতে যা ঘটবে সে সম্পর্কেই আলোচনা ছিলো। বর্ণনাকারী বললোঃ সে মৃত লোকটাকে আপনারা কি করলেন? তিনি বললেনঃ আমরা দিনের বেলায় বিক্ষিপ্তভাবে তার জন্য তেরোটি কবর খনন করলাম। রাত্র হলে আমরা তাকে কোন একটিতে দাফন করে কবরগুলো সমান করে দেই। যাতে কেউ বুঝতে না পারে তাকে কোথায় দাফন করা হলো। যাতে তারা পুনরায় তাকে কবর থেকে উঠিয়ে না ফেলতে পারে। বর্ণনাকারী বললােঃ তারা সে ব্যক্তি থেকে কি আশা করতাে? তিনি বললেনঃ (তাদের ধারণা) যখন তাদের এলাকায় কখনো অনাবৃষ্টি দেখা দিতো তখন তারা তাকে খাট সহ বাইরে নিয়ে আসতো এবং তখনই বৃষ্টি হতো। বর্ণনাকারী বললোঃ আপনাদের ধারণা মতে সে কে হতে পারে? তিনি বললেনঃ লোক মুখে अना याय, जिनि ছिल्नि मानियाल नवी। वर्गनाकाती वललाः कजिन থেকে আপনারা তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেলেন? তিনি বললেনঃ তিন শত বছর থেকে। বর্ণনাকারী বললোঃ তাঁর শরীরের কোন অংশের পরিবর্তন হয়নি কি? তিনি বললেনঃ না। তবে শুধু ঘাড়ের কয়েকটি চুলের সামান্যটুকু পরিবর্তন দেখা গেলো। কারণ, মাটি নবীদের শরীর খেতে পারে না।

কোন কবরকে পূজা করা হলে শরীয়তের পরিভাষায় তা মূর্তিপূজা হিসেবে গণ্য করা হয়। এ কারণেই রাসূল ﷺ তাঁর কবরকে ভবিষ্যতে কেউ যেন মূর্তি বানিয়ে না নেয় সে জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট করুণ কণ্ঠে ফরিয়াদ করেন।

হ্যরত আবু ভ্রাইরাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী কারীম 🎄

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ দো'আ প্রার্থনা করেনঃ

اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَناً يُعْبَدُ ، لَعَنَ اللهُ قَوْماً اتَّخَذُواْ قُبُوْرَ أَبْيانِهِمْ مَسَاجِدَ (আহ্মাদ্ : ২/২৪৬ আবু নু'আঈম্ : ৭/৩১৭)

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আপনি আমার কবরকে মূর্তি বানাবেন না। ভবিষ্যতে যার পূজা করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত এমন সম্প্রদায়ের উপর যারা নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিলো।

বর্তমান যুগের কবর পূজারী ও মাযারের খাদিমদের সাথে ইব্রাহীম ও মৃসা (আলাইছিমাস্ সালাম) এর যুগের মূর্তি পূজারীদের কতইনা সুন্দর মিল রয়েছে। হযরত ইব্রাহীম তাঁর যুগের মূর্তি পূজারীদেরকে বললেনঃ

> ﴿ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْ أَلْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ (आक्शि: ७२)

অর্থাৎ এ মূর্তিগুলো কি যে ; তোমরা তাদের নিকট পূজার জন্য নিয়মিত অবস্থান করছো।

হযরত মূসা ﷺ এর যুগের মূর্তি পূজারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ আমি বনী ইস্রাঈলকে সমুদ্র পার করে দিলে তাদের সঙ্গে মূর্তির নিকট নিয়মিত অবস্থানকারী এক দল পূজারীর সাথে সাক্ষাৎ হয়।

কবর পূজারীদের অনেকেরই ধারণা এই যে, যারা একবার আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর উপর ঈমান এনেছে তাদের মধ্যে কখনো কোন শির্ক পাওয়া যেতে পারে না। মুশ্রিক শুধু রাসূল ﷺ এর যুগেই ছিল। যারা তাঁর ইসলাম প্রচারে সর্বদা বাধা প্রদান করতো। অন্যদিকে যে ব্যক্তি একবার আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর উপর ঈমান এনেছে সে কি করে মুশ্রিক হতে পারে? তা কখনোই সম্ভব নয়।

তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণরূপেই ভুল প্রমাণিত। কারণ, রাসূল 🕮 হাদীসের মধ্যে এর সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেছেন। শুধু এতটুকুতেই তিনি ক্ষান্ত হননি বরং তিনি এ উন্মতের মধ্যে মূর্তি পূজাও যে চালু হবে তা সত্যিকারভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

হ্যরত সাউবান ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসুল ﷺ ইরশাদ করেনঃ
لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِيْ بِالْمُشْرِكِيْنَ وَ حَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِيْ بِالْمُشْرِكِيْنَ وَ حَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِيْ الْأُوثَانَ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪২৫২ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০২৩ বাগাগুয়ী, হাদীস ৪০১৫) অর্থাৎ কিয়ামত কায়েম হবেনা যতক্ষণনা আমার উন্মতের কয়েকটি গোত্র মুশ্রিকদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা এবং মূর্তি পূজা শুরু করবে।

শুধু এতটুকুতেই ক্ষান্ত নয় বরং রাসূল 🎄 এর উন্মতরা ছোট-বড় প্রতিটি কাজে ইহুদী, খ্রিষ্টান ও অগ্নিপূজকদের হুবহু অনুসারী হবে।

হ্যরত আবু সাঈদ খুদ্রী 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী 🍇 ইরশাদ করেনঃ

এরই পাশাপাশি কোর'আন ও হাদীসে অপরিপক্ক কিছু আলিম সমাজ,

রাজা-বাদশাহ, আমীর-উমারা বিপুল সংখ্যক জনসাধারণকে পথপ্রস্ট করার কাজে ব্যস্ত রয়েছে। তারা এতটুকুও আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় পাচ্ছেনা। এদেরই সম্পর্কে রাসূল ﷺ বহু পূর্বে সত্য ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। হ্যরত সাউবান ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ
وَ إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتَى الْأَنْمَةَ الْمُضَلَّيْنَ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪২৫২ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০২৩ বাগাঁওয়ী, হাদীস ৪০১৫)
অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি আমার উন্মতের ব্যাপারে পথল্রষ্টকারী ইমাম বা
নেতাদের ভয় পাচ্ছি। যারা প্রতিনিয়ত জনসাধারণকে গোমরাহ্ করবে।
এতদ্সত্ত্বেও একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা ও সর্ববস্থায় সত্যের উপর
অটল ও অবিচল থাকবে। কারোর অসহযোগিতা বা অসহনশীলতা তাদের
কোনরূপ ক্ষতি করতে পারবেনা।

হ্যরত সাউবান, মু'আবিয়া ও মুগীরা বিন্ শো'বা 🞄 থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ مَنْصُوْرِيْنَ ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ وَ لاَ مَنْ خَالْفَهُمْ حَتَّى يَأْتَيَهُمْ أَمَرُ الله وَ هُمْ عَلَى ذَلكَ

(বুখারী, হাদীস ৩৬৪০, ৩৬৪১ মুসনিম, হাদীস ১৯২০, ১৯২১, ১০৩৭ আবু দাউদ, হাদীস ৪২৫২ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০২৩ বাগাওয়ী, হাদীস ৪০১৫) অর্থাৎ সর্বদা আমার একদল উন্মত সত্যবিজয়ী এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। কারোর অসহযোগিতা বা বিরোধিতা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। কিয়মত আসা পর্যন্ত তারা এ অবস্থায়ই থাকবে।

১৮. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ঘর মসজিদ ছাড়াও অন্য কোন মাজার বা কবরে অবস্থান তথা সেখানকার খাদিম হওয়া যায় এমন মনে করার শির্কঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদের মধ্যে সাওয়াবের নিয়্যাতে একমাত্র তাঁর ঘর মসজিদে অবস্থান তথা ই'তিকাফ করার অনুমতি দিয়েছেন। অন্য কোথাও নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ عَهِدُنْنَا إِلَى إِبْراهِيْمَ وَ إِسْمَاعِيْلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِــــيَ لِلطَّـــآئِفِيْنَ وَ الْعَـــاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴾

#### (বাকাুুুরাহ্ : ১২৫)

অর্থাৎ আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আলাইইমাস্ সালাম) থেকে এ বলে অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী এবং রুকু ও সিজ্দাহুকারীদের জন্যে পবিত্র রাখো।

হ্যরত আবু ভ্রাইরাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

لأَنْ يَّجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَّجْلِسَ عَلَى قَبْرِ

### (सुप्रतिस, राषीप ৯৭১)

অর্থাৎ তোমাদের কারোর জন্য জ্বলন্ত কয়লার উপর বসা খুবই উত্তম কোন কবরের উপর বসার চাইতে। যদিও জ্বলন্ত কয়লার উপর বসলে তার কাপড় জ্বলে শেষ পর্যন্ত তার শরীরের চামড়াও জ্বলে যাবে তবুও।

কবরের খাদিমরা সরাসরি কবরের উপর না বসে থাকলেও কবরের উপর বসার ন্যায়ই। কারণ, কবরের পাশেই তাদের অবস্থান এবং কবরকে নিয়েই তাদের সকল ব্যস্থতা। সুতরাং উক্ত হাদীস তাদের ব্যাপারে প্রয়োজ্য হওয়া একেবারেই অবাঞ্ছিত নয়।

# ১৯. আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব জায়গায় অথবা সকল মু'মিনের অন্তরে অথবা সকল বস্তুর মধ্যে লুকায়িত রয়েছেন এমন মনে করার শির্কঃ

আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব জায়গায় রয়েছেন অথবা সকল মু'মিনের অন্তরে অথবা সকল বস্তুর মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছেন বলে ধারণা করা এটাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা একের অধিক। আর এটিই হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদে অস্বীকৃতি তথা তাঁর একক সন্তায় শির্ক।

মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলা (নিজ সত্তা নিয়ে) সব কিছুর উপরে বিশেষভাবে 'আরশে 'আজীমের উপর যেভাবে থাকার ওভাবেই রয়েছেন। অন্য কোথাও নয়। তিনি 'আরশে 'আজীমের উপর থেকেই সর্বস্থানের সর্বকিছু দেখেন, জানেন ও শুনেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ তোমরা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত যে, আকাশের উপর যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে সহ ভূমি ধ্বসিয়ে দিবেননা? অতঃপর ভূমি আকস্মিকভাবে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমরা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত যে, আকাশের উপর যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কঙ্করবর্ষী ঝড়-ঝঞ্জা প্রেরণ করবেননা? তখন তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারবে কেমন ছিলো আমার সতর্কবাণী।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَ الرُّوْحُ إِلَيْهِ ﴾ अा'वातिक: 8)

অর্থাৎ ফিরিশতা ও জিব্রীল আল্লাহ্ তা'আলার দিকে উর্ধ্বগামী হবে। তিনি আরো বলেনঃ

> ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ﴾ (कािंज्ञ: ১०)

অর্থাৎ তাঁর দিকেই পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা 'ঈসা 🕮 কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

﴿ إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَيَّ ﴾ (खा'ल 'स्वतान : ७७)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি আপনাকে নিরাপদভাবে আমার দিকে উত্তোলন করবো। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ، ثُــمَّ اسْــتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾

(আ'রাফ : ৫৪ ইউনুস : ৩)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু আল্লাহ্ তা'আলা। যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি নিজ 'আরশে 'আজীমের উপর অবস্থান করেন।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ اللهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَهَا ، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ ﴿ ﴿ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ ﴿ عَلَى الْعَرْشِ ﴾

অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলীকে স্থাপন করেছেন স্তম্ভ বিহীন। যা তোমরা দেখতে পাচেছা। অতঃপর তিনি নিজ 'আরশে 'আজীমের উপর অবস্থান করেন।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ (ज़-हा)

অর্থাৎ দয়াময় প্রভু 'আরশে 'আজীমের উপর অবস্থান করেন। তিনি আরো বলেনঃ

﴿ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ، الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيْراً ﴾

(ফুরকান : ৫৯)

অর্থাৎ যিনি (আল্লাহ) আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি নিজ 'আরশে 'আজীমের উপর অবস্থান করেন। তিনি দয়াময়। অতএব তাঁর সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা করে দেখো।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ اسْـــتَوَى عَلَى الْعَرْشُ ﴾

(সাজ্দাহ: 8)

অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি নিজ 'আরশে 'আজীমের উপর অবস্থান করেন।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ هُوَ الَّذِيْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ فِيْ سَتَّةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ (8: हिन्हि: ) অর্থাৎ তিনিই (আল্লাহ্) আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি নিজ 'আরশে 'আজীমের উপর অবস্থান করেন।

এ 'আরশে 'আজীম থেকে নেমেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে এসে সকল মানুষকে তাঁর নিকট প্রার্থনা করার জন্য আহ্বান করে থাকেন। তবে এমন নয় যে, তিনি প্রথম আকাশে নেমে আসলে তিনি 'আরশের নীচে চলে আসেন। তখন তিনি 'আরশের উপর থাকেননা। বরং তিনি কিভাবে নিম্নাকাশে আসেন তা তিনিই ভালো জানেন। আমাদের তা জানা নেই।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ 🐟 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

হ্যরত মু'আবিয়া বিন্ 'হাকাম 🕸 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَتْ لِيْ جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَماً لِيْ قَبَلَ أُحُد وَ الْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّنْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاة مِنْ غَنَمِهَا ، وَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ آدَمَ ، آسَفُ كَمَا الذِّنْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاة مِنْ غَنَمِهَا ، وَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ آدَمَ ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ ، لَكِنِّيْ صَكَكُتُهَا صَكَّةً ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيً ،

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَفَلاَ أَعْتَقُهَا؟ قَالَ: انْتَنِيْ بِهَا ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَقَالَ لَهَا: أَيْسَنَ اللهُ؟ قَالَتْ: فَيْ السَّمَآءِ ، قَالَ: أَعْتِقْهَا ، فَإِلَّتُ رَسُوْلُ اللهِ ، قَالَ: أَعْتِقْهَا ، فَإِنَّهَا مُؤْمَنَةٌ

### (মুসলিম, হাদীস ৫৩৭)

অর্থাৎ আমার একটি দাসী ছিলো। উত্দ ও জাওয়ানিয়া এলাকাদ্বরের আশপাশে ছাগল চরাতো। একদা আমি দেখতে পেলাম, ছাগলপালের একটি ছাগল নেই। নেকড়ে তা খেয়ে ফেলেছে। আর আমি একজন মানুষ। কোন কিছু বিনষ্ট হলে অন্যের ন্যায় আমিও ব্যথিত হই। তাই আমি দাসীর উপর রাগান্বিত হয়ে তাকে একটি থাপ্পড় মেরে দিলাম। অতঃপর তা রাসূল ﷺ এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি ব্যাপারটিকে মারাত্মক ভাবলেন। আমি বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমি কি ওকে স্বাধীন করে দেবো? তিনি বললেনঃ ওকে আমার নিকট নিয়ে এসো। অতঃপর আমি ওকে তাঁর নিকট নিয়ে আসলাম। তিনি ওকে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোথায়? সে বললোঃ আকাশে। তিনি বললেনঃ অমি কে? সে বললোঃ আপনি আল্লাহ্'র রাসূল। রাসূল ﷺ বললেনঃ ওকে স্বাধীন করে দাও। কারণ, সে সমানদার।

রাসূল ﷺ দাসীটিকে আল্পাহ্ তা'আলা কোথায় আছেন প্রশ্নের উত্তরে তিনি আকাশে আছেন বলার পর তাকে ঈমানদার বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। অতএব আমাদের ভাবা দরকার। আমরাও কি সে বিশ্বাসে বিশ্বাসী। আমারা রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে ঈমানের সার্টিফিকেট পাচ্ছি কিনা।

রাসূল 🕮 আরো বলেনঃ

أَلاَ تَأْمَنُونَيْ وَ أَنَا أَمِيْنُ مَنْ فِيْ السَّمَآء

(বুখারী, হাদীস ৪৩৫১ মুসলিম, হাদীস ১০৬৪) অর্থাৎ তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করোনা? অথচ আকাশে যিনি আছেন তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🍇 ইরশাদ করেনঃ

وَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَده! مَا مِنْ رَجُلِ يَدْعُوْ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا ، فَتَأْبَى عَلَيْهِ ، إِلاَّ كَانَ الَّذِيْ فِيْ السَّمَآءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا (अुप्रिसिस, राष्ट्रीय ১৪७७)

অর্থাৎ ও সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীকে (সহবাসের জন্য) বিছানার দিকে ডাকলে সে যদি তার ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে যে সত্তা আকাশে আছেন তিনি ওর উপর অসন্তুষ্ট হন যতক্ষণনা তার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (<sub>রাফ্যিল্লাহ্ আন্ত্মা</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

> اِرْحَمُوْا مَنْ فِيْ الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِيْ السَّمَآءِ (তিরমিয়ী, হাদীস ১৯২৪)

অর্থাৎ তোমারা বিশ্ববাসীর উপর দয়া করো তাহলে আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর দয়া করবেন।

হ্যরত যায়নাব বিন্ত জাহ্শ (<sub>রাথিয়াল্লান্ড আন্থ্</sub>) রাসূল 🕮 এর অন্যন্য স্ত্রীদের উপর গর্ব করে বলতেনঃ

> زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيْكُنَّ ، وَ زَوَّجَنِيَ اللهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَات ( व्याती, हार्मीत १८५० छित्रक्षियी, हार्मीत ७५५७)

অর্থাৎ তোমাদেরকে তোমাদের পরিবারবর্গ বিবাহ্ দিয়েছে। আর আমাকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা সপ্তাকাশের উপর থেকে বিবাহ্ দিয়েছেন।

মি'রাজের হাদীস তো সবারই জানা। এ ছাড়া কয়েক ডজন হাদীসও একই

বক্তব্য উপস্থাপন করছে। এমনকি সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিয়ীনদেরও এ ব্যাপারে একমত্য রয়েছে।

পরবর্তী আলিমদের মধ্য থেকে হযরত ইমাম আবু হানীফা, ইব্নু জুরাইজ, আওযায়ী, মুকাতিল, সুফ্ইয়ান সাওরী, ইমাম মালিক, লাইস্ বিন্ সা'দ, সালাম বিন্ আবী মুত্বী', হাম্মাদ বিন্ সালামাহ্, আব্দুল আযীয বিন্ আল-মা'জিশূন, হামাদ বিন্ যায়েদে, ইব্নু আবী লাইলা, জা'ফর সাদিক, সালাম বস্রী, ক্বাযী শরীক, মুহাম্মাদ বিন্ ইস্'হাকু, মিস্'আর বিন্ কিদাম, জারীর আয-যাব্বী, আব্দুল্লাহ্ বিন্ আল-মুবারাক, ফুযাইল বিন্ 'ইয়ায, ভূশাইম বিন্ বাশীর, নৃহ্ আল-জা'মি', আব্বাদ বিন্ আল-'আওয়াম, ক্বাযী আবু ইউসুফ, 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ ইদ্রীস, মুহাম্মাদ বিন্ হাসান, বুকাইর বিন্ জা'ফর, বিশ্র বিন্ 'উমর, ইয়া'হ্য়া আল-ক্বাজ্বান, মান্সূর বিন্ 'আম্মার, আবু न्'आरेंग आल-वाल्थी, आवू म्'आय आल-वाल्थी, मूक्रेंग्रान विन् 'উয়াইনাহ্, আবু বকর বিন্ 'আইয়াশ, 'আলী বিন্ 'আসিম, ইয়াযীদ বিন্ হা'রান, সা'য়ীদ বিন্ 'আ'মির আয-যাবা'য়ী, ওয়াকী' বিন্ আল-জার্রাহ্, 'आपृत तर्मान विन् मार्मी, ७ याराव विन् जातीत, आम्मा'यी, थालील विन् আহ্মাদ, ফার্রা', খুরাইবী, 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ আবী জা'ফর আর-রাযী, নাযার বিন্ মু'হাম্মাদ আল-মারওয়াযী, ইমাম শাফি'য়ী, ক্বা'নাবী, 'আফ্ফান, 'আ'সিম বিন্ 'আলী, 'ভুমাইদী, ইয়াহ্য়া বিন্ ইয়াহ্য়া নীসাবূরী, হিশাম বিন্ 'উবাইদুল্লাহ্ আর-রাযী, 'আব্দুল মালিক বিন্ আল-মা'জিশূন, মু'হাম্মাদ বিন্ মুস'আব আল-'আ'বিদ, সুনাইদ বিন্ দাউদ আল-মিস্সীসী, নু'আইম বিন্ 'হাম্মাদ আল-খুযা'য়ী, বিশ্র আল-'হাফী, আবু 'উবাইদ আল-ক্বা'সিম বিন্ সাল্লা'ম, আহ্মাদ বিন্ নাস্র আল-খুযা'য়ী, মাক্কী বিন্ ইব্রা'হীম, कूणरेवार् विन् मा'नेम, आवू मू'आन्मात आल-काष्ट्री'ग्री, रंग्रार्ग्रा विन् मू'नेन, 'আলী বিন আল-মাদীনী, ইমাম আহ্মাদ বিন্ 'হাম্বাল, ইস্'হাকু বিন্

রা'হুয়াহ্, আবু 'আব্দিল্লাহ্ ইব্নুল আ'রাবী, আবু জা'ফর আন-নুফাইলী, 'कॅमी, टिमा'म विन् 'आप्तात, यूनून आल-मान्ती, आवू नाउँत, मूयानी, যুহ্লী, ইমাম বুখারী, আবু যুর'আহ্ আর-রাযী, আবু হা'তিম আর-রাযী, ইয়াহ্য়া বিন্ মু'আয আর-রাযী, আহ্মাদ বিন্ সিনান, মুহাম্মাদ বিন্ আস্লাম ত্নুসী, আব্দুল ওয়াহ্হাব আল-ওয়ার্রাক্ব, 'হার্ব আল-কির্মানী, 'উস্মান বিন্ সা'ঈদ আদ-দা'রামী, আবু মুহাম্মাদ আদ-দা'রামী, আহ্মাদ বিন্ ফুরা'ত আর-রাষী, আবু ইস্হাকু আল-জ্যেজানী, ইমাম মুসলিম, ক্বাষী সা'লিহ্ বিন্ ইমাম আহ্মাদ, হা'ফিয আবু আব্দুর রহ্মান বিন্ ইমাম আহ্মাদ, হাম্বাল বিন্ ইস্হাকু, আবু উমাইয়াহ্ আত্ব-ত্বারসূসী, বাক্বী বিন্ মিখলাদ, ক্বায়ী ইস্মা'ঈল, হা'ফিয ইয়া'কুব আল-ফাসাওয়ী, হা'ফিয ইব্নু আবী খাইসামাহ্, আবু যুর'আ আদ-দামেশ্ক্বী, ইব্নু নাসার আল-মারওয়াযী, ইব্নু কুতাইবাহ্, ইব্নু আবী 'আসিম, আবু 'ঈসা আত-তিরমিযী, ইব্নু মা'জাহ্, ইব্নু আবী শাইবাহ্, সাহ্ল আত-তুস্তারী, আবু मूमिनम जान-काष्की, याकातियां जाम-मांकी, मूरान्माम विन् कातीत, वृशान्जी, हेत्नू थ्याहेमार्, हेत्नू मुत्राहेक, आतू तकत तिन् आती माष्टम, 'আমর বিন্ 'উস্মান আল-মাক্কী, সা'লাব, আবু জা'ফর আত-তিরমিযী, আবুল 'আব্বাস আস-সিরা'জ, হা'ফিয আবু 'আওয়ানাহ্, ইব্নু সা'ইদ, ইমাম ত্বা'হাবী, নিফ্ত্বাওয়াইহ্, আবুল 'হাসান আল-আশ'আরী, 'আলী বিন্ 'ঈসা আশ-শিব্লী, আবু আহমাদ আল-'আস্সাল, আবু বকর আয্যাবা'য়ী, আবুল ক্বাসিম আত্ব-ত্বাবারানী, ইমাম আবু বকর আল-আ'জুর্রী, হা'ফিয আবুশ্ শাইখ, আবু বকর আল-ইসমা'ঈলী, আয্হারী, আবু বকর বিন্ শা'যা'ন, আবুল 'হাসান বিন্ মাহ্দী, ইব্নু সুফ্ইয়ান, ইব্নু বাতৃত্বাহ্, আদ-দারাকুত্বনী, ইব্নু মান্দাহ্, ইব্নু আবী যায়েদ, খাতৃত্বাবী, ইব্নু ফ্রাক, ইব্নুল বা'ফ্বিল্লানী, আবু আহ্মাদ আল-ক্বাস্সাব, আবু নু'আইম আল-আস্বাহানী, মু'আশ্মার বিন্ যিয়া'দ, আবুল-ক্বা'সিম আল-লা'লাকা'য়ী, ইয়াহয়া বিন্ 'আশ্মার, আল-ক্বা'দির বিল্লাহ্, আবু 'উমর আত্বত্বালমান্কী, আবু 'উস্মান আস-সা'বূনী, মুফ্তী সুলাইম, আবু নাস্র আস্সিজ্যী, আবু 'আম্র আদ-দা'নী, ইব্নু আন্দিল বার, ক্বাযী আবু ইয়া'লা, বায়হাক্বী, আবু বকর আল-খাত্বীব, মুফ্তী নাস্র আল-মাক্বদিসী, ইমামুল 'হারামাইন আল-জুওয়াইনী, সা'দ আয-যানজানী, শাইখুল ইসলাম আন্দুল্লাহ্ আল-আন্সারী, ইমাম আল-ক্বায়রাওয়ানী, ইবনু আবী কিদ্য়াহ্ আত-তাইমী, ইমাম আল-বাগাওয়ী, আবুল 'হাসান আল-কার্জী, আবুল ক্বাসিম আত-তাইমী, ইব্নু মাউহিব, আবু বকর ইব্নুল-'আরাবী, আন্দুল্ ক্বাদির আল-জীলি, শাইখ আবুল বায়ান, ইমাম কুরত্বুবী এবং আরো অন্যান্যরাও এ মত পোষণ করেন।

মানুষের বিবেকও উক্ত মত সমর্থন করে। কারণ, এ কথা সবারই জানা যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন কিছু সৃষ্টি করার পূর্বে তিনি একাই ছিলেন। তখন আর কোন কিছুই ছিলোনা। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুই সৃষ্টি করলেন। এখন আমরা বলবাঃ আল্লাহ্ তা'আলা কি সকল বস্তু নিজ সন্তার ভিতরেই তৈরি করেছেন। না বাইরে। প্রথম কথা কোনভাবেই ঠিক নয়। কারণ, তখন বলতে হবেঃ আল্লাহ্ তা'আলার ভিতরেই মানুষ, জিন ও শয়তান রয়েছে। এ ধারণা কুফরি বৈ কি? তাহলে এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকল কিছু নিজ সন্তার বাইরেই তৈরি করেছেন। তখন আরেকটি প্রশ্ন জাগে এই যে, তিনি সব কিছু তৈরি করে তাতে পুনরায় ঢুকেছেন না ঢুকেননি? প্রথম কথা একেবারেই ঠিক নয়। কারণ, তখন বলতে হবেঃ আল্লাহ্ তা'আলা ময়লাস্থানেও রয়েছেন। আর তা আল্লাহ্ তা'আলার শানে বেয়াদবি তথা কুফরি বৈ কি? তাহলে আমরা এখন এ কথায় নিশ্চিত হতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু সৃষ্টি করে তিনি সব কিছুর উপরেই রয়েছেন।

২০. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়াও অন্য কোন নবী-ওলী অথবা অন্য কোন পীর-বুযুর্গ সব কিছু শুনতে বা দেখতে পান এমন মনে করার শির্কঃ

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সব কিছু দেখতে বা শুনতে পান। তা যতই ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম হোকনা কেন এবং যতই তা অদৃশ্য বা অস্পষ্ট হোকনা কেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ مَا تَكُوْنُ فِيْ شَأْن ، وَ مَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُوْآن ، وَ لاَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلِ إِلاَّ كُنًا عَلَيْكُمْ شُهُوْداً إِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْه ، وَ مَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّة فِيهِ . اللَّرْضِ وَ لاَ أَكْبَرَ إِلاَّ فِيْ كِتَابٍ مَّبِيْنٍ ﴾ الأَرْضِ وَ لاَ أَكْبَرَ إِلاَّ فِيْ كِتَابٍ مَّبِيْنٍ ﴾ الأَرْضِ وَ لاَ أَكْبَرَ إِلاَّ فِيْ كِتَابٍ مَّبِيْنٍ ﴾ الأَرْضِ وَ لاَ أَكْبَرَ إِلاَّ فِيْ كِتَابٍ مَّبِيْنٍ ﴾

অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ! তুমি য়ে কোন অবস্থায়ই থাকোনা কেন অথবা কোর'আন মাজীদের য়ে কোন আয়াতই পড়োনা কেন এমনকি তোমরা (নবী ও তাঁর সকল উন্মত) কোন্ কাজ কোন্ সময় করো তা সবই আমি জানি। আকাশ ও পৃথিবীতে একটি ছোট লাল পিপীলিকা (অণু) সমপরিমাণ অথবা তার থেকেও ক্ষুদ্র বা বড় য়ে পরিমাপেরই হোকনা কেন কোন বস্তুই তোমার প্রভুর অগোচরে নয়। বরং তা সুস্পষ্ট কিতাব তথা লাওহে মাহ্ফুয়ে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ لاَ تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ ، قُلْ بَلَى وَ رَبِّـــيْ لَتَــَأْتِيَنَّكُمْ ، عَـــالِمِ الْغَيْبِ، لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّة فِيْ السَّمَاوَاتِ وَ لاَ فِيْ الأَرْضِ وَ لاَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ لاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِيْ كَتَابٍ مُّبِيْنٍ ﴾

(সাবা : ৩)

অর্থাৎ কাফিররা বলেঃ আমাদের উপর কিয়ামত আসবেনা। হে নবী! আপনি ওদেরকে বলে দিনঃ আমার প্রভুর কসম খেয়ে বলছিঃ কিয়ামত অবশ্যই আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। আকাশ ও পৃথিবীতে একটি ছোট পিপীলিকা সমপরিমাণ অথবা তার থেকেও ক্ষুদ্র বা বড় যে পরিমাপেরই হোকনা কেন কোন বস্তুই তাঁর অগোচরে নয়। বরং তা সুস্পষ্ট কিতাব তথা লাওহে মাহ্ফুয়ে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আকাশ ও পৃথিবীর কোন বস্তুই লুক্কায়িত নয়।

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত সকল বিষয়ই জানেন।

হ্যরত আবু মূসা 🐲 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُوْنَ بِالتَّكْبِيْرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّهَا النَّاسُ! ارْبَعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَ لاَ غَائِباً ، إِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعاً قَرِيْباً ، وَ هُو مَعَكُمْ

(तूशाती, राष्ट्रीय २৯৯२, ८२०२ सूप्रांतिस, राष्ट्रीय २००८)

অর্থাৎ আমরা একদা নবী ﷺ এর সাথে সফরে ছিলাম। পথিমধ্যে কিছু লোক উচ্চঃস্বরে তাকবীর পড়ছিলো। তখন রাসূল ﷺ তাদেরকে বললেনঃ হে মানুষরা! নিজের উপর দয়া করো। নিম্নস্বরে তাকবীর বলো। কারণ, তোমরা এমন কাউকে ডাকছোনা যে বধির ও অনুপস্থিত তথা তোমাদের থেকে অনেক দূরে। বরং তোমরা ডাকছো এমন এক সন্তাকে যিনি তোমাদের নিকটেই এবং তিনি সব কিছুই শুনতে পাচ্ছেন। তিনি তোমাদের সাথেই রয়েছেন।

অনেক কোর'আন ও হাদীসে অপরিপক্ক ব্যক্তি উক্ত হাদীস শুনে খুব খুশি হয়ে থাকবেন। কারণ, তাদের ধারণা, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ সত্তা সহ সর্বস্থানেই রয়েছেন। মূলতঃ তাদের এতে খুশি হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এ সকল মূর্খদের সম্পর্কে সর্বদা অবগত রয়েছেন বলে তিনি বহু পূর্বেই কারোর সাথে তাঁর থাকার সত্যিকারার্থ নিজ কোর'আন মাজীদের মধ্যে সুন্দরভাবে বাতলিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা হ্যরত মূসা ও হারান (আলাইহিমাস্ সালাম) সম্পর্কে বলেনঃ
﴿ قَالَ لاَ تَخَافَا ، إِنَّنِيْ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَ أَرَى ﴾

(ज्ञा-श : ८७)

অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) বলেনঃ তোমরা ভয় প্রেয়োনা। আমিতো তোমাদের সঙ্গেই আছি। আমি তোমাদের সকল কথা শুনছি ও তোমাদের সকল কাজ অবলোকন করছি।

২১. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়াও অন্য কোন গাওস, কুতুব, ওয়াতাদ, আব্দালের এ বিশ্ব পরিচালনায় অথবা উহার কোন কর্মকাণ্ডে হাত আছে এমন মনে করার শির্কঃ

যেমনঃ বৃষ্টি দেয়া, তুফান বন্ধ করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

বস্তুতঃ দুনিয়ার সকল বিষয়ের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার হাতেই ন্যস্ত। অন্য কারোর হাতে নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ اللَّهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَوْشِ وَسَخَّرَ

الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ، كُلِّ يَجْرِيْ لأَجَلٍ مُّسَمَّى ، يُدَبِّرُ الأَمْرَ ، يُفَـصِّلُ الآيَــاتِ، لَعَلَّكُمْ بِلقَآء رَبِّكُمْ تُوْقَنُوْنَ ﴾

### (রা'দ : ২)

অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলীকে স্থাপন করেছেন স্কম্ভ বিহীন। যা তোমরা দেখতে পাচ্ছো। অতঃপর তিনি নিজ 'আরশে 'আজীমের উপর সমাসীন হন এবং তিনিই চন্দ্র ও সূর্যকে নিয়মানুবর্তী করেন। ওদের প্রত্যেকেই নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত (নিজ কক্ষপথে) আবর্তন করবে। তিনিই দুনিয়ার সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা পরকালে নিজ প্রভুর সাথে সাক্ষাতে নিশ্চিত হতে পারো।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ، ثُـــمَّ اسْـــتَوَى عَلَى الْعَرْش يُدَبِّرُ الأَمْرَ ﴾

### (ইউনুস : ৩)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু আল্লাই তা'আলা। যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি নিজ 'আরশে 'আজীমের উপর সমাসীন হন এবং তিনিই দুনিয়ার সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الأَرْضِ ، أَمَّنْ يَّمْلكُ السَّمْعَ وَ الأَبْصَارَ ، وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ، وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ، وَ مَـــنْ يُــــدَبِّرُ الْـــأَمْرَ ، فَسَيَقُوْلُوْنَ اللهُ ، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴾

### (ইউনুস : ৩১)

অর্থাৎ হে নবী! আপনি মক্কার কাফিরদেরকে বলুনঃ তিনি কে? যিনি আকাশ ও জমিন হতে তোমাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকেন। তিনি কে? যিনি কর্ণ ও চক্ষুসমূহের মালিক। তিনি কে? যিনি প্রাণীকে প্রাণহীন থেকে এবং প্রাণহীনকে প্রাণী থেকে বের করেন। আর তিনি কে? যিনি দুনিয়ার সকল বিষয়় নিয়ন্ত্রণ করেন। তখন তারা অবশ্যই বলবেঃ তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। সুতরাং আপনি তাদেরকে বলুনঃ তারপরও তোমরা কেন তাঁকে ভয়় পাচ্ছোনা এবং শির্ক থেকে নিবৃত্ত হচ্ছোনা?

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْـفَ سَنَةٍ مِّمًا تَعُدُّوْنَ ﴾

### (সাজ্দাহ্ : ৫)

অর্থাৎ তিনিই (আল্লাহ্ তা'আলা) আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন। অতঃপর একদিন সব কিছুই তাঁর সমীপে সমুখিত হবে। যে দিন হবে তোমাদের দুনিয়ার হিসেবে হাজার বছরের সমান।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: يُؤْذِيْنِيْ ابْنُ آدَمَ ، يَسُبُّ الدَّهْرَ وَ أَنَا الدَّهْرُ ، بِيَدِيْ الأَمْرُ ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ

(বুখারী, হাদীস ৪৮২৬, ৬১৮১, ৭৪৯১ মুসলিম, হাদীস ২২৪৬ আবু দাউদ, হাদীস ৫২৭৪ আহ্মাদ : ২/২৩৮ 'হমাইদী, হাদীস ১০৯৬ বায়হাকৃী : ৩/৩৬৫ ইব্রু হিব্রান/ইহ্সান, হাদীস ৫৬৮৫ হা'কিম : ২/৪৫৩)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ মানুষ আমাকে কষ্ট দেয়। তারা যুগকে গালি দেয়। অথচ আমিই যুগ নিয়ন্ত্রক। সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ আমার হাতেই। আমার আদেশেই রাত-দিন সংঘটিত হয়।

# ২২. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়াও অন্য কোন ব্যক্তি বা দল কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য জীবন বিধান রচনা করতে পারে এমন মনে করার শির্কঃ

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই মানব জাতির সার্বিক জীবন ব্যবস্থা রচনা করার অধিকার রাখেন। এ কাজের যোগ্য তিনি ভিনু অন্য কেউ নয়।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ 🕮 ও সম্পূর্ণ নিজ ইচ্ছায় কারোর জন্য কোন জীবন বিধান রচনা করে যাননি। বরং তিনি তাঁর জীবদ্দশায় যাই বলেছেন তা ওহীর মাধ্যমেই বলেছেন। স্বাধীনভাবে তিনি কিছুই বলে যাননি। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ তিনি (রাসূল 🕮) মনগড়া কোন কথা বলেননা। বরং তিনি যাই বলেন তা ওহীর মাধ্যমেই বলেন। যা তাঁর নিকট প্রেরিত হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বিধান রচনার কর্তৃত্ব কার সে সম্পর্কে বলেনঃ

(ইউসুফ: 80)

অর্থাৎ বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে। আর কারোর নয়। এটিই হলো সরল ও সঠিক ধর্মমত। এরপরও অধিকাংশ মানুষ এ ব্যাপারে কিছুই অবগত নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদের মধ্যে তাঁরই প্রেরিত রাসূল 🕮 কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ ﴿ يَاۤ أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ اللهُ لَكَ ، تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِــكَ ، وَ اللهُ غَفُوْرٌ رَحْيْمٌ ﴾

### (তাহরীম : ১)

অর্থাৎ হে নবী! আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্য যা হালাল করেছেন আপনি কেন তা নিজের জন্য হারাম করতে যাচ্ছেন। আপনি নিজ স্ত্রীদের সন্তুষ্টি কামনা করছেন। তবে আল্লাহ্ তা'আলা পরম ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (<sub>রাবিয়াল্লাহ্ আন্হ্ম</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমাদের প্রিয় নবী 🍇 হযরত জিব্রীল 🕮 কে একদা বললেনঃ

يَا جِبْرِيْلُ! مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُوْرَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا؟ فَنَزَلَتْ:

﴿ وَ مَا نَتَنَرَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ ، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَ مَا خَلْفَنَا وَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسيًّا ﴾

(মারইয়াম : ৬৪)

قَالَ: كَانَ هَذَا الْجَوَابُ لَمُحَمَّد ﷺ

(तूशाती, राषीत्र ७२১४, ८१७১, १८৫৫)

অর্থাৎ হে জিব্রীল! তোমার অসুবিধে কোথায়? তুমি কেন বেশি বেশি আমার সাথে সাক্ষাৎ করছোনা? তখনই উক্ত আয়াত নাযিল হয় যার অর্থঃ আমি আপনার প্রভুর আদেশ ছাড়া আপনার নিকট কোনভাবেই আসতে পারিনা। আমাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ এবং এ দু' এর অন্তর্বর্তী যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ্'র। আপনার প্রভু কখনো ভুলবার নন। বর্ণনাকারী বলেনঃ এ হচ্ছে জিব্রীল శ্রু

যখন জিব্রীল আ অথবা মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ছাড়া বিধান রচনা করার কোন অধিকার রাখেন না তখন অন্য কেউ বিধান রচনা করার ধৃষ্টতা দেখানো ভ্রষ্টতা বৈ কি?

## ২৩. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়াও অন্য কেউ কাউকে ধনী বা গরিব বানাতে পারে এমন মনে করার শিরকঃ

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই বিশ্বের সকল কিছুর মালিক। অতএব তিনি ইচ্ছা করলেই কেউ ধনী বা গরিব হতে পারে। অন্য কারোর ইচ্ছায় কেউ ধনী বা গরিব হয় না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ আকাশে ও জমিনে যা কিছুই রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই। তিনি আরো বলেনঃ

অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ্, যিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য মা'বৃদ নেই। তিনিই সব কিছুর মালিক এবং তিনিই পবিত্র।

আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা ধনী বানান। আর যাকে ইচ্ছা গরিব বানান। এতে তিনি ভিন্ন অন্য কারোর সামান্যটুকুও হাত নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যার জন্য ইচ্ছা করেন তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং তেমনিভাবে সংকৃচিতও।

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আপনার প্রভূ যার জন্য ইচ্ছা করেন তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং তেমনিভাবে সংকৃচিতও।

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থাৎ (হে নবী) আপনি বলে দিনঃ নিশ্চয়ই আমার প্রভু যার জন্য ইচ্ছা করেন তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং তেমনিভাবে সংকুচিতও। তবুও অধিকাংশ লোক এ সম্পর্কে অবগত নয়।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ ، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خطْأً كَبيْراً ﴾

(हॅम्ता'/तानी हॅम्तावेल: ७১)

অর্থাৎ তোমরা নিজ সম্ভানদেরকে দরিদ্রতার ভয়ে হত্যা করোনা। একমাত্র আমিই ওদেরকে এবং তোমাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই ওদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।

श्यत्तठ आतू यत ﷺ श्यत्क वर्षिठ िनि वर्णनः नवी ﷺ हेत्रशाम करतनः يَا عِبَادِيْ! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِيْ أُطْعِمْكُمْ ، يَسا عِبَسادِيْ! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِيْ أَكْسُكُمْ

(सूत्र्विस, हाफीत ५৫११)

অর্থাৎ (আল্লাহ্ তা'আলা নিজ বান্দাহ্দেরকে বলেন) হে আমার বান্দাহ্রা! তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত। শুধু সেই আহারকারী যাকে আমি আহার দেরো। অতএব তোমরা আমার নিকট আহার চাও। আমি তোমাদেরকে আহার দেরো। হে আমার বান্দাহ্রা! তোমরা সবাই বিবস্তু। শুধু সেই আবৃত যাকে আমি আবরণ দেবো। অতএব তোমরা আমার নিকট আবরণ চাও। আমি তোমাদেরকে আবরণ দেবো।

যতই দান করা হোক তাতে আল্লাহ্ তা'আলার ধন ভাণ্ডার এতটুকুও খালি হবে না। এর বিপরীতে মানুষ যতই দান করবে ততই তার ধন ভাণ্ডার খালি হতে থাকবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী 🍇 ইরশাদ করেনঃ

قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: أَنْفَقْ أَنْفَقْ عَلَيْكَ ، وَ قَالَ: يَدُ اللهِ مَلأَى لاَ تَغَيْضُهَا نَفَقَةٌ ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ ، وَ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَ الأَرْضَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغض ْمَا فَىْ يَده

(বুখারী, হাদীস ৪৬৮৪, ৭৪১১ মুসলিম, হাদীস ৯৯৩)
অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ (হে বান্দাহ্!) তুমি অন্যের উপর ব্যয়
করো। আমি তোমার উপর ব্যয় করবো। রাসূল ﷺ বলেনঃ আল্লাহ্'র হাত
সর্বদা ভর্তি। প্রচুর ব্যয়েও তা খালি হয়ে যায়না। তিনি রাত ও দিন সকলকে
দিচ্ছেন আর দিচ্ছেন। তাঁর দানে কোন বিরতি নেই। রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ
তোমরা কি দেখছোনা যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ ও জমিন সৃষ্টির শুরু
থেকে আজ পর্যন্ত শুধু দিচ্ছেন আর দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর হাতে যা রয়েছে তা
কখনোই শেষ হচ্ছেনা।

আল্লাহ্'র রাসূল বা অন্য কোন পীর-বুযুর্গ কাউকে ধনী বা গরীব করতে পারেন না।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

﴿ قُلْ لاَ أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللهِ ، وَ لاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴾ (आंत'ञास : &ंO)

অর্থাৎ (হে নবী!) আপনি ওদেরকে বলে দিনঃ আমি তোমাদেরকে এ কথা বলছিনা যে, আমার নিকট আল্লাহ্'র ধন ভাগুর রয়েছে। যাকে ইচ্ছা তাকে আমি ধনী বানিয়ে দেবো। আর এমনো বলছিনা যে, আমি গায়েব জানি তথা অদৃশ্য জগতের কোন খবর রাখি।

# ২৪. কিয়ামতের দিন কোন নবী-ওলী অথবা কোন পীর-বুযুর্গ কাউকে আল্লাহ্ তা'আলার কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে এমন মনে করার শির্কঃ

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা যাকে চান শাস্তি দিবেন। কোন নবী বা ওলী তাকে আল্লাহ্ তা'আলার হাত থেকে কোনভাবেই রক্ষা করতে পারবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً للَّذِيْنَ كَفَرُواْ الْمُرَأَةَ لَوْحٍ وَّ الْمُرَأَةَ لُوْطٍ ، كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عَبَادِنَا صَالِحَيْنِ ، فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا ، وَ قِيْـــلَ ادْخُـــالاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخَلِيْنَ ﴾

(ठारतींस : ১०)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের জন্য নূহ্ ব্রুজ্ঞা ও লূত্ ব্রুজ্ঞা এর স্ত্রীদ্বয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তারা ছিলো আমার বান্দাহ্দের দৃ' নেককার বান্দাহ্'র অধীন। কিন্তু তারা তাদের স্বামীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। ফলে নূহ্ ব্রুজ্ঞা ও লূত্ ব্রুজ্ঞা তাদেরকে আল্লাহ্'র শান্তি থেকে কোনভাবেই রক্ষা করতে পারলোনা। বরং তাদেরকে বলা হলোঃ জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও তাতে প্রবেশ করো।

হ্যরত আবু হুরাইরাহ্ 🕸 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَيْنَ أَلْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ وَ أَلْذَرْ عَشِيْرَتَكَ الأَقْرَبِيْنَ ﴾ ﴿ وَ كَانْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الأَقْرَبِيْنَ ﴾

قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرِيْشِ! اشْتَرُوْا أَنْفُسَكُمْ ، لاَ أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً ، يَا بَنِسِيْ عَبْد مَنَاف! لاَ أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً ، يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْد الْمُطَّلِب! لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً ، وَيَا عَنْكَ مَنَ اللهِ شَيْئاً ، وَيَا عَنْكَ مِنَ اللهِ هُ فَا صُعْلَاعِ عَنْكَ مِنَ اللهِ هُمْ مَنْ اللهِ شَيْئاً ، وَيَا عَنْكَ مِنَ اللهِ هُمُ اللهِ فَيْعَالَعَ مِنْ اللهِ فَيْئاً ، وَيَا عَنْكَ مِنَ اللهِ اللهِ إِلَا إِلَا عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَهُ اللهِ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلَى إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَى إِلَا إِلَى إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلْمُ إِلَا إِلَا

অর্থাৎ যখন আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত কোর'আনের আয়াত নাযিল করেন যার অর্থঃ আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে (আখিরাতের ব্যাপারে) সতর্ক করে দিন। তখন রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে বললেনঃ হে কুরাইশ্ বংশ! তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও। আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারবোনা। হে আব্দে মুনাফের সন্তানরা! আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারবোনা। হে 'আব্বাস্ বিন্ 'আব্দুল মুত্তালিব! আমি আপনার জন্য কিছুই করতে পারবোনা। হে সাফিয়াহ্! (রাসূল ﷺ এর ফুফু) আমি আপনার জন্য কিছুই করতে পারবোনা। হে ফাতিমাহ্! (রাসূল ﷺ এর ছোট মেয়ে) তুমি আমার সম্পদ থেকে যা চাও চাইতে পারো। কিন্তু আমি আখিরাতে তোমার জন্য কিছুই করতে পারবো না।

এমনকি আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল হ্যরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্ তা'আলার সর্বপ্রিয় বান্দাহ্ হওয়া সঞ্জেও তাঁর সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা পরকালে কি ব্যবহার করবেন তা নিয়ে তিনি সর্বদা শক্ষিত ছিলেন।

 فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ وَ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ فِيْ أَثْوَابِهِ ، دَخَلَ رَسُوْلُ الله ﷺ: فَقَلْتُ: رَحْمَةُ الله عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ! فَشَهَادَتِيْ عَلَيْكَ: لَقَلَدُ اللهِ ﷺ: فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: وَ مَا يُدْرِيْكِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَكْرَمَهُ؟ فَقُلْتُ: بَأَبِيْ أَلْتَ يَا رَسُوْلُ اللهِ فَلَهُ اللهِ عَلَيْكُ ، وَ اللهِ إِنِّسِيْ لَاَرْجُوْ لَهُ النَّخَيْرَ ، وَ اللهِ إِنِّسَالُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَ لاَ بِكُمْ ، قَالَتْ: فَوَ اللهِ لاَ أَذَكِيْ وَ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَ لاَ بِكُمْ ، قَالَتْ: فَوَ اللهِ لاَ أَذَكِيْ وَ لاَ بِكُمْ ، قَالَتْ: فَوَ اللهِ لاَ أَذَكِيْ وَ لاَ بَكُمْ ، قَالَتْ:

(বুখারী, হাদীস ১২৪৩, ২৬৮৭, ৭০০৩, ৭০১৮) অর্থাৎ মুহাজিরদেরকে লটারির মাধ্যমে বন্টন করা হয়েছিলো। আর আমাদের বন্টনে এসেছিলো হ্যরত 'উসমান বিন্ মায্'উন 🐗। অতএব আমরা তাকে আমাদের ঘরে নিয়ে আসলাম। একদা তার এমন ব্যথা শুরু হলো যে, তাতেই তার মৃত্যু হয়ে গেলো। মৃত্যুর পর তাকে গোসল ও কাফন দেয়া হলে রাসূল 🕮 আমাদের ঘরে আসলেন। তখন আমি মৃতকে উদ্দেশ্য করে বললামঃ হে আবুস্ সা-য়িব! তোমার উপর আল্লাহ্'র রহমত বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সম্মানিত করেছেন। তখন রাসূল 🕮 আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ তোমাকে কে জানালো যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিশ্চিতভাবে সম্মানিত করেছেন। আমি বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল 🕮! আমার পিতা আপনার উপর কুরবান হোক! আল্লাহু তা'আলা একে সম্মানিত না করলে তিনি আর কাকে সম্মানিত করবেন? রাসূল 🕮 বললেনঃ এর মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্'র কসম! আমি নিশ্চয়ই তার কল্যাণই কামনা করবো। তুমি জেনে রেখো, আমি আল্লাহ্ তা'আলার কসম খেয়ে বলছিঃ আমি জানিনা অথচ আমি আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত রাসূল আমি ও তোমাদের সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন কেমন আচরণ করবেন। বর্ণনাকারী হ্যরত উন্মূল্ 'আলা' আন্সারী বললেনঃ তখনই আমি পণ করলাম যে, আল্লাহ্'র কসম! এরপর আমি কখনো কারো সম্পর্কে সাফাই গাইবোনা।

২৫. কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত ইচ্ছা ছাড়াও অন্য কোন নবী বা ওলী তাঁর হাত থেকে কাউকে ক্ষমা করিয়ে নিতে পারবে এমন মনে করার শির্কঃ

কোন ব্যক্তি সে আল্লাহ্ তা'আলার যতই নিকটতম বান্দাহ্ হোক না কেন আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত ইচ্ছা ছাড়া কাউকে তাঁর হাত থেকে ক্ষমা করিয়ে নিতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা রাসুল 🕮 কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفُ رَ اللهُ لَهُمْ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللهِ وَ رَسُوْلِهِ ، وَ اللهُ لاَ يَهْدِيْ الْقَوْمُ الْفَاسِقِيْنَ ﴾ (ਹਾਤਗਵ: ৮০)

অর্থাৎ (হে নবী!) আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা নাই করুন উভয়ই সমান। আপনি যদি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবুও আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করবেননা। তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের সাথে কুফরি করেছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ অবাধ্য লোকদেরকে কখনো সঠিক পথ দেখাননা।

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই বান্দাহ্'র সকল অপরাধ ক্ষমাকারী। তিনি ইচ্ছে করলেই কেউ ক্ষমা পেতে পারে। অতএব একান্তভাবে তাঁর নিকটই ক্ষমা চাইতে হবে। অন্য কারোর কাছে নয়।

হ্যরত আবু যর ﴿ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﴿ ইরশাদ করেনঃ يَا عِبَادِيْ! إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ أَنَا أَغْفِرُ اللَّذُنُوْبَ جَمِيْعاً فَاسْتَغْفُرُوْنِيْ أَغْفُوْ لَكُمْ

(सूत्र्लिस, राष्ट्रीत ५৫৭৭)

অর্থাৎ (আল্লাহ্ তা'আলা নিজ বান্দাহ্দেরকে বলেন) হে আমার বান্দাহ্রা! তোমরা সবাই রাতদিন গুনাহ্ করছো। আর আমিই সকল গুনাহ্ ক্ষমাকারী। অতএব তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাও। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো। ২৬. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়াও অন্য কোন নবী-ওলী অথবা অন্য কোন পীর-বুযুর্গ গায়েব জানেন এমন মনে করার শির্কঃ

গায়েব বলতে মানব জাতির বাহ্য বা অবাহ্যেন্দ্রিয়ের আড়ালের কোন বস্তুকে বুঝানো হয়। অর্থাৎ যা কোন ধরনের মানবেন্দ্রিয় বা মানব তৈরী প্রযুক্তি কর্তৃক উপলব্ধ বা জ্ঞাত হওয়া সম্ভবপর নয় তাই গায়েব।

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই গায়েব জানেন। তিনি ভিন্ন অন্য কেউ এতটুকুও গায়েব জানে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِيْ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ ، وَ مَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعُثُونَ ﴾

(वाक्ष : ७७)

অর্থাৎ (হে নবী) আপনি বলে দিনঃ আকাশ ও পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানেনা এবং তারা এও জানে না যে তারা কখন পুনরুখিত হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ عَنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ ، وَ يَعْلَمُ مَا فِيْ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ، وَ مَا تَسْقُطُ مَنْ وَرَقَةَ إِلاَّ يَعْلَمُهَا ، وَ لاَ حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمَــاتِ الأَرْضِ ، وَ لاَ رَطْــبِ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِيْ كِتَّابٍ مُّبِيْنٍ ﴾ يَابِسٍ إِلاَّ فِيْ كِتَّابٍ مُّبِيْنٍ ﴾

(আন্'আম : ৫৯)

অর্থাৎ গায়েবের চাবিকাঠি একমাত্র তাঁরই হাতে। তিনি ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানেনা। জল ও স্থলের সব কিছুই তিনি জানেন। কোথাও কোন বৃক্ষ থেকে একটি পাতা ঝরলেও তিনি তা জানেন। এমনকি ভূগর্ভের দানা বা বীজ এবং সকল শুষ্ক ও তরতাজা বস্তুও তাঁর অবগতির বাইরে নয়। বরং সব কিছুই তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَ يُنزَّلُ الْغَيْثَ ، وَ يَعْلَمُ مَا فِيْ الأَرْحَامِ ، وَ مَسا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَداً ، وَ مَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُــوْتُ ، إِنَّ اللهَ عَلَيْمٌ خَبِيْرٌ ﴾

(লোকমান : ৩৪)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনিই একমাত্র জানেন গর্ভবতী মহিলার জরায়ুতে কি জন্ম নিতে যাচ্ছে। কেউ জানেনা আগামীকাল সে কি অর্জনকরবে। কেউ জানেনা কোথায় তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ ও সর্ব বিষয়ে অবগত।

তবে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ হাদীসের মধ্যে আমাদেরকে গায়েব সম্পর্কে যে সংবাদগুলো দিয়েছেন তা আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। অতএব তিনি নিজ পক্ষ থেকে গায়েবের কোন সংবাদ দেননি এবং কখনো তিনি গায়েব জানতেন না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآتِنُ اللهِ ، وَ لاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴾ (আন'আম : ૯০)

অর্থাৎ (হে নবী!) আপনি তাদেরকে বলে দিনঃ আমি তোমাদেরকে এ কথা বলছিনা যে, আমার নিকট আল্লাহ্'র ধন ভাগুার রয়েছে। যাকে ইচ্ছা তাকে আমি ধনী বানিয়ে দেবো। আর এমনো বলছি না যে, আমি গায়েব জানি তথা অদৃশ্য জগতের কোন খবর রাখি।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعاً وَّ لاَ ضَرًا إِلاَّ مَا شَآءَ اللهُ ، وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْشُرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ، وَ مَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ ، إِنْ أَنَا إِلاَّ نَـــذِيْرٌ وَّ بَـــشِيْرٌ لِّقَـــوْمٍ يُؤْمَنُوْنَ ﴾

### (আ'রাফ:১৮৮)

অর্থাৎ (হে নবী!) আপনি বলে দিনঃ আমার ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদির ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই। বরং আল্লাহ্ তা'আলা যাই ইচ্ছে করেন তাই ঘটে থাকে। আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতে পারতাম এবং কোন অমঙ্গল ও অকল্যাণ কখনো আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না। আমি অন্য কিছু নই। বরং আমি শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদবাহী।

﴿ وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ أَمْرِنَا ، مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكَتَــابُ وَ لاَ الإِيْمَانُ وَ لَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْراً نَهْدِيْ بِهِ مَنْ نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ، وَ إِنَّكَ لَتَهْدِيْ إِلَـــى صَرَاط مُّسْتَقَيْم ﴾

## (যুখরুফ : ৫২)

অর্থাৎ এভাবেই আমি আপনার নিকট আমার প্রত্যাদেশ রূহ তথা কোর'আন পাঠিয়েছি। ইতিপূর্বে আপনি কখনোই জানতেন না কোর'আন কি এবং ঈমান কি? মূলতঃ আমি কোর'আন মাজীদকে নূর হিসেবে অবতীর্ণ করেছি। যা কর্তৃক আমার বান্দাহ্দের যাকে ইচ্ছে হিদায়াত দিয়ে থাকি। আর আপনিতো নিশ্চয়ই মানুষকে সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন। হ্যরত আবু হুরাইরাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল 🍇 ঘর থেকে বের হলে জনৈক ব্যক্তি (জিব্রীল) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, কিয়ামত কখন হবে? তখন তিনি উত্তরে বললেনঃ

مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، وَ لَكِنْ سَأَحَدُّثُكَ عَنْ أَشْـرَاطِهَا ، إِذَا وَلَدَتِ الْغُرَاةُ الْحُفَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ وَلَدَتِ الْغُرَاةُ الْحُفَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا ، وَ إِذَا كَانَتِ الْغُرَاةُ الْحُفَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا (রুখারি, হাদীস ৫০ মুসলিন, হাদীস

অর্থাৎ যাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তিনি কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী চাইতে বেশি জানেন না। তবে আমি আপনাকে উহার আলামত সম্পর্কে কিছু জ্ঞান দিতে পারি। যখন কোন দাসী তার প্রভুকে জন্ম দিবে তখন এটি কিয়ামতের একটি আলামত এবং যখন উলঙ্গ ও খালি পা ব্যক্তিরা মানুষের নেতৃস্থানীয় হবে তখন এটি কিয়ামতের আরেকটি আলামত। আর যখন পশু রাখালরা বিরাট বিরাট অট্টালিকা বানাতে প্রতিযোগিতা করবে তখন এটি কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

রাসূল ﷺ যদি সত্যিই গায়েব জানতেন তাহলে তিনি বিলাল ﷺ কে সাথে নিয়ে তায়েফে গিয়ে পাথর খেয়ে রক্তাক্ত হতেন না। কারণ, রাসূল ﷺ গায়েব জেনে থাকলে তিনি প্রথম থেকেই জানতেন তারা তাঁকে সংবর্ধনা জানাবে। না পাথর নিক্ষেপে রক্তাক্ত করবে।

রাসূল 🕮 যদি গায়েব জানতেন তাহলে তিনি ক্বাবা শরীফের সামনে সিজ্দাহ্রত থাকাবস্থায় তাঁর পিঠে কাফিররা উটের ফুল চাপিয়ে দিতে পারতো না।

রাসূল 🕮 যদি গায়েব জানতেন তাহলে হা'ত্বিব্ বিন্ আবু বাল্তা'আহ্ 💩 যখন জনৈকা মহিলাকে মক্কার কাফিরদের নিকট এ সংবাদ লিখে পাঠালেন যে, রাসূল ﷺ অচিরেই তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছেন। অতএব তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য অতিসত্ত্বর প্রস্তুতি নিয়ে নাও। তখন রাসূল ﷺ কে ওহীর মারফত তা জেনে অনেক দূর থেকে সে মহিলাকে ধরে আনার জন্য সাহাবাদেরকে পাঠাতে হতোনা। কারণ, তিনি গায়েব জেনে থাকলে প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে জানতেন।

রাসূল ﷺ যদি গায়েব জানতেন তাহলে যখন তাঁর দাসী মারিয়াকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া হলো তখন তিনি হযরত 'আলী ﷺ কে ব্যভিচারী গোলামকে হত্যা করার জন্য বহু দূর পাঠাতেন না। অথচ তার কোন লিঙ্গই ছিলোনা। যাতে ব্যভিচার সংঘটিত হতে পারে।

রাসূল ﷺ যদি গায়েব জানতেন তাহলে যখন মক্কার কাফিররা হ্যরত 'উসমান ﷺ কে হত্যা করে দিয়েছে বলে গুজব ছড়ালো তখন তিনি ঐতিহাসিক 'হুদাইবিয়াহ্ এলাকায় মক্কার কাফিরদের থেকে 'উসমান হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সাহাবাদের থেকে দ্রুত বায়'আত গ্রহণ করতেন না। যা ইতিহাসের ভাষায় "বায়'আতুরু রিযওয়ান" নামে পরিচিত।

রাসূল 🕮 যদি গায়েব জানতেন তাহলে তাঁকে খায়বারে গিয়ে ইহুদী মহিলার বিষাক্ত ছাগলের গোস্ত খেয়ে দীর্ঘ দিন বিষক্রিয়ায় ভূগতে হতোনা।

রাসূল ﷺ যদি গায়েব জানতেন তাহলে মুনাফিকরা যখন হযরত 'আয়েশা (রাফিয়াল্লাভ্ আন্হা) কে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছিলো তখন তিনি হযরত 'আয়েশা (রাফিয়াল্লাভ্ আন্হা) কে এ ব্যাপারে সন্দেহ করে তাঁর সাথে সম্পূর্ণরূপে কথাবার্তা বন্ধ দিয়ে তাঁকে তাঁর বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাসূল ﷺ যখন গায়েব জানেন না তখন তিনি ছাড়া অন্য কোন পীর বা বুযুর্গ গায়েব জানেন বলে বিশ্বাস করা সত্যিই বোকামি বৈ কি? কাশ্ফ ও গায়েবের জ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সৃফীদের নিকটে কারোর কাশ্ফ হয় বা কেউ কাশ্ফ ওয়ালা মানে, তার অলক্ষ্যে কিছুই নেই। সকল লুকায়িত বা দূরের বস্তুও সে খোলা চোখে দেখতে পায়। দুনিয়া-আখিরাত, জানাত-জাহানাম, 'আর্শ-কুরসী, লাওহ্-কুলম সব কিছুই সেনির্দিধায় দেখতে পায়। এমনকি মানব অন্তরের লুকায়িত কথাও সে জানে।

বরং কাশ্ফের ব্যাপারটি গায়েবের জ্ঞানের চাইতেও আরো মারাত্মক। কারণ, গায়েবের জ্ঞানের সাথে খোলা চোখে দেখার কোন শর্ত নেই। কিন্তু কাশ্ফের মানে, খোলা চোখে দেখা।

অতএব যখন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া গায়েবের জ্ঞান আর কারোর নেই তখন কাশ্যুও একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই হবে। আর কারোর নয়। যদিও কাশ্যু শব্দের অস্তিত্ব উক্ত অর্থে কোর'আন ও হাদীসের কোথাও পাওয়া যায় না। বরং তা সৃফীদের নব আবিষ্কার।

## ২৭. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়াও অন্য কোন নবী বা ওলী মানব অন্তরের কোন লুক্কায়িত কথা জানতে পারে এমন মনে করার শির্কঃ

একমাত্র আল্পাহ্ তা'আলাই মানব অন্তরের লুক্কায়িত কথা জানতে পারেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানতে কখনোই সক্ষম নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ أَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوْا بِهِ ، إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ، أَلاَ يَعْلَـــمُ مَـــنْ خَلَقَ ، وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْحَبِيْرُ ﴾

(মুল্ক:১৩-১৪)

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের কথা যতই গোপনে বলো অথবা প্রকাশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তা সবই শুনেন। এমনকি তিনি অন্তরে লুক্কায়িত বস্তুও জানেন। যিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন তিনি কি সকল কিছু জানবেন না? না কি অন্য কেউ জানবেন। তিনিই সুক্ষাদর্শী এবং সকল বিষয়ে অবগত।

হ্যরত আনাস্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

إِنَّ رِعْلاً وَ ذَكْوَانَ وَ عُصَيَّةَ وَ بَنِيْ لَخْيَانَ اسْتَمَدُّواْ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَدُوِّ ، فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِيْنَ مِنَ الأَنْصَارِ ، كُنَّا نُسَمِّيهِمْ الْقُرَّاءَ فِيْ زَمَانِهِمْ ، كَانُواْ يَحْتَطَبُواْنَ بِالنَّهَارِ وَ يُصَلُّونَ بَاللَّيْلِ ، حَتَّى كَانُوا بِيثْرِ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ وَ عَكَرُواْ بِهِمْ ، فَبَلَخَ بِالنَّهَارِ وَ يُصَلُّونَ بَهِمْ ، فَبَلَخَ النَّبِيَّ فَقَنَتَ شَهْراً ، يَدْعُوْ فِيْ الصُّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، عَلَى النَّبِيَّ فَقَنَتَ شَهْراً ، يَدْعُوْ فِيْ الصُّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، عَلَى رَعْل وَ ذَكُوانَ وَ عُصَيَّةَ وَ بَنِيْ لَحْيَانَ

(तुशाती, राषीत 8050 सुत्रांतिस, राषीत ७११)

অর্থাৎ রি'ল, যাক্ওয়ান, 'উসাইয়াহ্ ও বানী লাহ্'ইয়ান নামক চারটি সম্প্রদায় রাসূল ﷺ এর নিকট শক্রর বিপক্ষে সাহায্য চাইলে রাসূল ﷺ তাদেরকে সত্তর জন আন্সারী দিয়ে সহয়োগিতা করলেন। আমরা তাদেরকে সে যুগের ক্বারী সাহেবান বলে ডাকতাম। তারা দিনে লাকড়ি কাটতো আর রাত্রিতে বেশি বেশি নফল নামায পড়তো। যখন তারা মা'উনা ক্পের নিকট পৌঁছালো তখন তারা উক্ত সাহাবাদেরকে হত্যা করে দিলো। নবী ﷺ এর নিকট সংবাদটি পৌঁছালে তিনি এক মাস যাবৎ ফজরের নামায়ে কুনৃত পড়ে তাদেরকে বদ্ দো'আ করেন।

যদি রাসূল ﷺ তাদের মনের লুকায়িত কথা জানতেন তাহলে প্রথম থেকেই তিনি তাদেরকে সাহাবা দিয়ে সহয়োগিতা করতেন না। কারণ, তখন তিনি তাদের মনের শয়তানির কথা অবশ্যই জানতেন।

২৮. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়াও কেউ কাউকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিতে পারে এমন মনে করার শির্কঃ কাউকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। অন্য কেউ নয়। তিনি ইচ্ছে করলেই কেউ কোন না কোন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হতে পারে। নতুবা নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالَكَ الْمُلْكِ ثُوْتِيْ الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ، وَ ثَغْرِ مَنْ تَشَآءُ ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ (अर्गिन-स्वाता : २७)

অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলুনঃ হে আল্লাহ্! আপনি হচ্ছেন রাজাধিরাজ। আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দেন এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। আপনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন। আপনারই হাতে সকল কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।

২৯. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়াও অন্য কেউ কারোর অন্তরে কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটাতে পারে এমন মনে করার শির্কঃ

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই যে কারোর অন্তরে যে কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। অন্য কেউ নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلَّه وَ لِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيَانُوْ اللَّه وَ لِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيَانُونَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴾ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴾ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴾

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল 🕮 এর হুকুম পালন করো যখন তিনি তোমাদেরকে কোন বিধানের প্রতি আহ্বান করেন যা তোমাদের মধ্যে সত্যিকারের নব জীবন সঞ্চার করবে। জেনে রাখো, নিশ্চরই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকেন (অর্থাৎ তাঁর হাতেই মানুষের অন্তর। তাঁর যাই ইচ্ছা তাই করেন) এবং পরিশেষে তাঁর কাছেই সবাইকে সমবেত হতে হবে।

হ্যরত শাহুর বিন্ 'হাউশাব 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قُلْتُ لأُمِّ سَلَمَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ! مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ فَهَ إِذَا كَانَ ، عَنْدَكَ؟ قَالَتْ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَانَهِ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ! ثَبَّتْ قَلْبِيْ عَلَى دَيْنَ كَ ، فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ! فَبَتْ قَلْبِيْ عَلَى عَلَى اللهِ! فَبَتْ قَلْبِيْ عَلَى عَلَى اللهِ! فَلَتْ الْقُلُوبِ! ثَبَّتْ قَلْبِيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ! فَقُلْتُهُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ دَيْنَكَ ؟! قَالَ: يَا أُمَّ سَلَمَةًا إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيِّ إِلاَّ وَ قَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ اللهِ عَمَنْ شَاءَ أَوْاغَ ، فَتَلاَ مُعَاذً: ﴿ رَبَّنَا لاَ تُوغَ قُلُوبُنَا بَعْدَ إِذْ اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

### (তির্ধাষ্টী, হাদীস ৩৫২২)

অর্থাৎ আমি হ্যরত উদ্মে সালামাহ্ (রাথিয়াল্লাহ্ আন্হা) কে বললামঃ হে উদ্মুল মু'মিনীন! আপনার নিকট থাকাবস্থার রাসূল এ অধিকাংশ সময় কি দো'আ করতেন? তিনি বললেনঃ অধিকাংশ সময় রাসূল এ বলতেনঃ হে অন্তর নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনি ইসলামের উপর অটল অবিচল রাখুন। হ্যরত উদ্মে সালামাহ্ (রাথিয়াল্লাহ্ আন্হা) বললেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনাকে দেখছি আপনি অধিকাংশ সময় উপরোক্ত দো'আ করেন। মূলতঃ এর রহস্য কি? রাসূল এ বললেনঃ হে উদ্মে সালামাহ্! প্রতিটি মানুষের অন্তর আল্লাহ্ তা'আলার দু'টি আঙ্গুলের মধ্যে অবস্থিত। ইচ্ছে করলে তিনি কারোর অন্তর বক্র পথে পরিচালিত করেন। আর ইচ্ছে করলে তিনি কারোর অন্তর বক্র পথে পরিচালিত করেন। বর্ণনাকারী মু'আয় বলেনঃ এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সর্বদা

তাঁর নিকট নিম্নোক্ত দো'আ করতে আদেশ করেন যার অর্থঃ

হে আমার প্রভূ! আপনি আমাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন। অতএব আমাদের অন্তরকে আর বক্র পথে পরিচালিত করবেন না।

৩০. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়াও অন্য কারোর ইচ্ছা স্বকীয়ভাবে প্রতিফলিত হতে পারে এমন মনে করার শির্কঃ

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাই স্বকীয়ভাবে প্রতিফলিত হতে পারে। অন্য কারোর ইচ্ছা নয়। সে যে পর্যায়েরই হোক না কেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

> ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ ( ইয়াসীन: ৮২)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছে করেন তখন তিনি শুধু এতটুকুই বলেনঃ হয়ে যাও, তখন তা হয়ে যায়।

(আহ্মাদ্ : ১/২১৪, ২২৪, ২৮৩, ৩৪৭ বুখারী/আদাবুল্
মুফ্রাদ্, হাদীস ৭৮৩ নাসায়ী/আমালুল্ ইয়াগুমি গুয়ালুাইলাহ্,
হাদীস ৯৮৮ বায়হাকৃী : ৩/২১৭ ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ১৩০০৫, ১৩০০৬ আবু নু'আইম/হিল্ইয়াহ্ : ৪/৯৯)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা এবং আপনি চেয়েছেন বলে কাজটি হয়েছে। নতুবা হতো না। তখন নবী ﷺ বললেনঃ তুমি কি আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার শরীক বানাচ্ছো? এমন কথা কখনো বলবে না। বরং বলবেঃ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই চেয়েছেন বলে কাজটি হয়েছে। নতুবা হতো না।

## ৩১. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়াও অন্য কেউ কাউকে সন্তান-সন্ততি দিতে পারে এমন মনে করার শির্কঃ

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই যাকে চান তাকে সন্তান-সন্ততি দিয়ে থাকেন। তিনি ভিনু অন্য কেউ কাউকে ইচ্ছে করলেই সন্তান-সন্ততি দিতে পারেনা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ، يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الذَّكُوْرَ ، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ إِنَاثًا ، وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقَيْمًا، إِنَّـــهُ عَلَيْمٌ قَدِيْرٌ ﴾ عَلَيْمٌ قَدِيْرٌ ﴾

#### (শুরা : ৪৯-৫০)

অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই। তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা উভয়টাই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে রাখেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। হযরত ইমাম ইব্নু শিহাব যুহুরী (<sub>রাহিমাহুলাহ</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ وَ لَمَّ تُوفِّيَت رُقَيَّةُ زَوْجَةً غُثْمَانَ زَوَّجَهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَشْرٌ لَزَوَّجُتُكُهُنَّ عَشْرٌ لَزَوَّجُتُكُهُنَّ وَ لَمْ تَلِدْ شَيْئاً ، وَ قَالَ لَهُ النِّبِيُ ﷺ يَوْ كَانَ لِيْ عَشْرٌ لَزَوَّجْتُكُهُنَّ (ত্বাবারানী, হাদীস্ ১০৬১, ১০৬২)

অর্থাৎ হ্যরত 'উসমান 🕸 এর স্ত্রী এবং রাসূল 🕮 এর মেয়ে হ্যরত ক্ব্রাইয়াহ্ (রাথিয়াল্লাহ্ আন্থা) যখন ইন্তিকাল করেন তখন রাসূল 🕮 তাঁর আর এক মেয়ে হ্যরত উদ্মে কুল্সুম (রাথিয়াল্লাহ্ আন্থা) কে হ্যরত 'উসমান 🕸 এর

নিকট বিবাহ দেন। অতঃপর হযরত উদ্মে কুল্সুম (রাফ্যাল্লান্ড আন্ত্রা) ও ইন্তিকাল করেন। তবে তাঁর কোন সন্তান হয়নি। এরপর নবী 🕮 হযরত 'উসমান 🐗 কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ যদি আমার দশটি মেয়েও থাকতো এবং পর পর সবাই ইন্তিকাল করতো তাহলেও আমি একটির পর আর একটি মেয়ে তোমার নিকট বিবাহ দিতাম।

হ্যরত উদ্মে কুল্সুম (রাফ্রাল্লাভ্ আন্হা) এর কোন সন্তান হয়নি এমতাবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেন। যদি আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কেউ কাউকে সন্তান দিতে পারতো তা হলে নবী ﷺ অবশ্যই তাঁর মেয়েকে সন্তান দিতেন। কারণ, তিনি হ্যরত 'উসমান ﷺ কে খুব বেশি ভালোবাসতেন। তাঁর ভালোবাসার চিহ্ন এটাও যে তিনি তার আনন্দ দেখবেন। আর এ কথা সবারই জানা যে, যে কোন ব্যক্তি (সে পাগলই হোক না কেন) তার ঘরে নব সন্তান আসলে সে অত্যধিক খুশি হয়। উপরন্ত নবীর মেয়ের ঘরের সন্তান।

অপর দিকে নবী ﷺ হ্যরত 'উসমান ﷺ কে বেশি ভালোবাসার দরুন তাকে উদ্দেশ্য করে আপসোস করে এ কথা বললেন যে, যদি আমার দশটি মেয়েও থাকতো এবং পর পর সবাই ইন্তিকাল করতো তা হলেও আমি একটির পর আর একটি মেয়ে তোমার নিকট বিবাহ দিতাম। এ কথা এটাই প্রমাণ করে যে, সন্তান দেয়া আল্লাহ্ তা'আলার হাতে। তাঁর হাতে এর কিছুই নেই। নতুবা তিনি আরো কয়েকটি মেয়ে সন্তান জন্ম দিয়ে পর পর হ্যরত 'উসমান ﷺ এর নিকট বিবাহ দিতেন।

## ৩২. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়াও কেউ কাউকে সুস্থতা দিতে পারে এমন মনে করার শির্কঃ

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই কাউকে সুস্থতা দিতে পারেন। অন্য কেউ নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ ﴿ الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ، وَ الَّذِيْ هُوَ يُطْعَمُنِيْ ، وَ يَسْقَيْنِ ، وَ إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفَيْنِ ، وَ الَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ، ثُمَّ يُخْيِيْنِ ، وَ الَّذِيْ أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِيْ خَطِيْئَتِسِيْ يَوْمَ اللَّذِيْنِ ﴾

### (গু'আরা' : ৭৮-৮২)

অর্থাৎ তিনিই (আল্লাহ্ তা'আলা) আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তিনিই আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন। তিনিই আমাকে খাওয়ান ও পান করান এবং আমি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন তিনিই আমাকে সৃস্থতা দান করেন। তিনিই আমাকে মৃত্যু দিবেন এবং পুনরুজ্জীবিত করবেন। আশা করি তিনিই কিয়ামতের দিন আমার অপরাধ সমূহ ক্ষমা করবেন।

হযরত 'আয়েশা (রাথিয়াল্লান্ড্ আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী 🕮 তাঁর স্ত্রীদের কেউ অসুস্থ হলে ব্যথার জায়গায় ডান হাত রেখে নিম্নোক্ত দো'আ পড়তেন।

أَذْهبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لاَ يُعَادرُ سَقَماً

র্বারী, হাদীস ৫৬৭৫, ৫৭৪২, ৫৭৪৩, ৫৭৪৪, ৫৭৫০ মুসনিম, হাদীস ২১৯১)
অর্থাৎ হে মানব প্রভূ! রোগটি দূর করুন এবং পূর্ণ সুস্থতা দান করুন। যার
পর আর কোন রোগ থাকবেনা। কারণ, আপনিই সুস্থতা দানকারী এবং সুস্থতা
একমাত্র আপনিই দিয়ে থাকেন।

৩৩. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার তাওফীক ছাড়াও কেউ ইচ্ছে করলেই কোন ভালো কাজ করতে বা কোন খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারে এমন মনে করার শির্কঃ

একমাত্র আল্পাহ্ তা'আলাই ইচ্ছে করলে কাউকে কোন ভালো কাজ করার অথবা কোন খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিয়ে থাকেন। তিনি ভিন্ন অন্য কেউ ইচ্ছে করলেই তা করতে পারে না।
আল্লাহ্ তা'আলা হ্যরত শু'আইব ﷺ সম্পর্কে বলেনঃ
﴿ إِنْ أُرِيْدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ ، وَ مَا تَوْفِيْقِيْ إِلاَّ بِاللهِ ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَإِلَيْهُ أُنِيْبُ ﴾

#### (হুদ্ : ৮৮)

অর্থাৎ আমি শুধু তোমাদেরকে সংশোধন করতে চাই যত টুকু আমার সাধ্য। আমি যা করেছি অথবা সামনে যা করবো তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাওফীক বা সুযোগ দিয়েছেন বলেই হয়েছে বা হবে। তাঁর উপরই আমার সার্বিক নির্ভরতা এবং তাঁর নিকটই আমাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। হযরত মু'আয 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 আমার হাত ধরে বললেনঃ

يَا مُعَاذُ! وَ اللهِ إِنِّيْ لأُحبُّكَ ، وَ اللهِ إِنِّيْ لأُحبُّكَ ، فَقَالَ: أُوْصِيْكَ يَا مُعَــاذُ! لاَ تَدَعَنَّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ، تَقُوْلُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَ شَكْرِكَ وَ حُـــسْنِ عَبَادَتِكَ

### (আবু দাউদ, হাদীস ১৫২২)

অর্থাৎ হে মু'আয! আল্লাহ্'র কসম! আমি তোমাকে নিশ্চয়ই ভালোবাসি। আল্লাহ্'র কসম! আমি তোমাকে নিশ্চয়ই ভালোবাসি। হে মু'আয! আমি তোমাকে ওয়াসীয়ত করছি যে, তুমি প্রতি বেলা নামায শেষে নিম্নোক্ত দো'আ করতে ভুলবে না। যার অর্থঃ হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে আপনার যিকির, শুকর ও উত্তম ইবাদাত করার তাওফীক দান করুন।

৩৪. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়াও কেউ নিজ ইচ্ছায় কারোর কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে এমন মনে করার শির্কঃ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলেই কেউ কারোর কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে। নতুবা নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ فَمَنْ يَّمْلُكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ، بَلْ كَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْراً ﴾

### (ফাত্হ : ১১)

অর্থাৎ আপনি ওদেরকে বলে দিনঃ আল্লাহ্ তা'আলা যদি তোমাদের কারোর কোন ক্ষতি অথবা লাভ করতে চান তাহলে কেউ কি তাঁকে উক্ত ইচ্ছা থেকে বিরত রাখতে পারবে? বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (<sub>রাঘিয়াল্লাহ্ আন্হ্মা</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাস্ল ﷺ আমাকে কিছু মূল্যবান বাণী শুনিয়েছেন যার কিয়দাংশ নিম্নরপঃ

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ ، وَ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالله ، وَ اعْلَمْ أَنَّ الأُمَّـةَ لَـوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْء قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ ، وَ لَـوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَّضُرُّوكَ بِشَيْء قَدْ كَتَبَـهُ اللهُ عَلَيْـك ، وَكَرَفُت الجُتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْء قَدْ كَتَبَـه اللهُ عَلَيْـك ، وَ وَفَت الْجُتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْء قَدْ كَتَبَـه اللهُ عَلَيْـك ،

### (তিরমিয়ী, হাদীস ২৫১৬)

অর্থাৎ কিছু চাইলে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই চাবে। কোন সহযোগিতার প্রয়োজন হলে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই কামনা করবে। জেনে রেখাে, পুরাে বিশ্ববাসী একত্রিত হয়েও যদি তামার কোন কল্যাণ করতে চায় তাহলে তারা ততটুকুই কল্যাণ করতে পারবে যা তামার জন্য বরাদ্দ রয়েছে। আর তারা সকল একত্রিত হয়েও যদি তােমার কোন ক্ষতি করতে চায় তাহলে তারা ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যা তোমার জন্য বরাদ্দ রয়েছে। তাকুদীর লেখার কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তাকুদীর লেখা বালাম শুকিয়ে গেছে। অর্থাৎ লেখা শেষ। আর নতুন করে লেখা হবে না।

৩৫. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়াও কেউ কাউকে জীবন বা মৃত্যু দিতে পারে এমন মনে করার শির্কঃ

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই ইচ্ছে করলে কাউকে জীবন বা মৃত্যু দিতে পারে। অন্য কেউ নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ هُوَ الَّذِيْ يُحْمِيْ وَ يُمِيْتُ ، فَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴾ (सु'सित: ७७)

অর্থাৎ তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। যখন তিনি কিছু করতে চান তখন তিনি বলেনঃ হয়ে যাও, তখন তা হয়ে যায়।

হ্যরত জাবির 🕸 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ ، فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَة ظَلَيْلَة تَرَكْنَاهَا للنَّبِيِّ ﷺ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ سَيْفُ النَّبِيِّ ﷺ مُعَلَّقٌ بِالشَّجْرَة ، فَاخْتَرَطَهُ ، فَقَالَ: تَخَافُنِيْ؟ قَالَ: لاَ ، قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مَنِّيْ؟ قَالَ: الله ، وَ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُوْلُ الله ﷺ

(বুখারী, হাদীস ৪১৩৫, ৪১৩৬, ৪১৩৯ মুসলিম, হাদীস ৮৪৩) অর্থাৎ আমরা "যাতুর রিক্বা" যুদ্ধে নবী ﷺ এর সাথে ছিলাম। পথিমধ্যে যখন আমরা একটি ছায়া বিশিষ্ট গাছের নিকট পৌঁছুলাম তখন আমরা তা নবী ﷺ এর জন্য ছেড়ে দিলাম। যাতে তিনি উহার নীচে বিশ্রাম নিতে পারেন। নবী ﷺ বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এমতাবস্থায় জনৈক মুশ্রিক নবী ﷺ এর নিকট আসলো এবং গাছে ঝুলন্ত তাঁর তলোয়ার খানি খাপ থেকে বের করে তাঁকে

বললোঃ তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছো না? নবী ﷺ বললেনঃ না। মুশ্রিকটি বললোঃ তাহলে এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে? নবী ﷺ বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বাঁচাবেন এবং রাসূল ﷺ তাকে একটুও শাস্তি দেননি।

৩৬. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়াও অন্য কোন নবী-ওলী অথবা অন্য কোন গাউস-কুতুব সর্বদা জীবিত রয়েছেন এমন মনে করার শির্কঃ

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ চিরঞ্জীব নয়। চাই সে যে কেউই হোক না কেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ ভূ পৃষ্ঠে যা কিছুই রয়েছে তা সবই নশ্বর। যা একদা ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধু থাকবে আপনার প্রতিপালক। যিনি মহিমাময় মহানুভব।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

অর্থাৎ সকল জীবকে একদা মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। কেউই সর্বদা বেঁচে থাকবে না।

আমাদের প্রিয় নবী হ্যরত মুহাম্মাদ 🍇 ও এ মৃত্যু থেকে রেহাই পাননি। তিনিও একদা মৃত্যু বরণ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আপনি মরণশীল এবং নিশ্চয়ই তারাও মরণশীল। কেউই এ দুনিয়াতে চিরদিন থাকবে না।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

অর্থাৎ আমি আপনার পূর্বের কাউকেই (কোন মানুষকেই) অনন্ত জীবন দেইনি। সূতরাং আপনি যদি মৃত্যু বরণ করেন তাহলে তারাকি চির জীবন এ দুনিয়াতে থাকতে পারবে বলে আশা করে? সবাইকেই একদা মরতে হবে। কেউই চিরঞ্জীব নয়।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ ، قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِ الرُّسُلُ ، أَفَإِنْ مَّـــاتَ أَوْ قُتـــلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ، وَ مَنْ يَّنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللهَ شَيْئًا ، وَ سَيَجْزِيْ الله الشَّاكريْنَ ﴾

(व्या'नि 'हॅम्तान : ১৪৪)

অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল। এ ছাড়া তিনি অন্য কিছু নন। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। সুতরাং তিনি যদি মৃত্যু বরণ করেন অথবা তাঁকে হত্যা করা হয় তাহলে তোমরা কি পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে তথা কাফির হয়ে যাবে? জেনে রাখো, তোমাদের কেউ কাফির হয়ে গেলে সে আল্লাহ্ তা'আলার এতটুকুও ক্ষতি করতে পারবেনা। অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন।

श्यत्रज 'आस्त्रमा (ताविशाङ्गाञ् जान्व) श्याक वर्णिज जिनि वरलनः مَاتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ، وَ أَبُو ْ بَكْرِ بِالسُّنْحِ ، فَقَامَ عُمَرُ يَقُوْلُ: وَ اللهِ مَسا مَساتَ

র্থারী, হাদীস ১২৪১, ১২৪২, ৩৬৬৭, ৩৬৬৮, ৪৪৫২, ৪৪৫৩, ৪৪৫৪)
অর্থাৎ রাসূল ক্র মৃত্যু বরণ করেছেন। অথচ হ্যরত আবু বকর ক্র সেখানে
উপস্থিত নেই। তিনি ছিলেন "সুন্হ" নামক এলাকায়। ইতিমধ্যে হ্যরত
'উমর ক্র দাঁড়িয়ে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার কসম! রাসূল ক্র মৃত্যু বরণ
করেননি। হ্যরত 'আয়েশা (রাথিয়াল্লাহ্ আন্হা) বলেনঃ হ্যরত 'উমর ক্র
বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার কসম! তখন আমার এতটুকুই বুঝে
আসছিলো। আমি ধারণা করতাম, তিনি ঘুমিয়ে আছেন এবং অবশ্যই তিনি
ঘুম থেকে উঠে সবার হাত-পা কেটে দিবেন। ইতিমধ্যে হ্যরত আবু বকর ক্র
এসে রাসূল ক্র এর চেহারা উন্মোচন করে তাতে একটি চুমো দিলেন এবং
বললেনঃ আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক! আপনি জীবিত
ও মৃত উভয় অবস্থায়ই পূত-পবিত্র। সে সত্তার কসম যার হাতে আমার
জীবন! আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা দু' বার মৃত্যু দিবেন না। শুধু সে মৃত্যুই

আপনি বরণ করেছেন যা আপনার জন্য বরাদ্দ ছিলো। অতঃপর হ্যরত আবু বকর ॐ রাসূল ॐ এর নিকট থেকে বের হ্রে বললেনঃ হে কসমকারী! তুমি একটু শান্ত হও। আবু বকর ॐ যখন কথা শুরু করলেন তখন 'উমর ॐ বসে গেলেন। আবু বকর ॐ আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করে বললেনঃ তোমরা জেনে রাখো, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ॐ এর ইবাদাত করতো তার জানা উচিৎ তিনি আর এখন জীবিত নেই। মৃত্যু বরণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করতো তার কোন অসুবিধে নেই। তিনি নিশ্চরই জীবিত। তিনি কখনো মৃত্যু বরণ করবেন না। অতঃপর আবু বকর ॐ যুমার ও আ'লু 'ইম্রানের উপরোক্ত আয়াতদ্বয় তিলাওয়াত করেন। হ্যরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাবিষালাহ্ আন্হেমা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার কসম! পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে নেমে গিরেছিলো যে, কেউ বুঝতে পারেনি আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াত ইতিপূর্বে নাযিল করেছেন। অতএব আবু বকর ॐ তা তিলাওয়াত করার পরপরই সবাই তা গ্রহণ করে নেয় এবং তিলাওয়াত করতে শুরু করে।

হে আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে সকল ধরনের শির্ক থেকে মুক্ত করুন।

وَ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

## **नका**श्व

## সূচিপত্ৰঃ

| বিষয়ঃ                                                         | পৃষ্ঠাঃ    |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| লেখকের কথাঃ                                                    |            |
| মুখবন্ধঃ                                                       | . <b>b</b> |
| শির্কের বাহন                                                   | . ১২       |
| ভারত উপমহাদেশে শির্ক প্রচলনের বিশেষ কারণ সমূহ                  |            |
| ইসলাম সম্পর্কে চরম মূর্খতা                                     | . २०       |
| চলমান জাতীয় শিক্ষা সিলেবাস                                    | ২১         |
| পীরদের আস্তানা বা তথাকথিত খান্ক্বা শরীফ                        | . ২২       |
| "ওয়াহ্দাতুল্ উজ্দ", "ওয়াহ্দাতুশ্ গুহ্দ্" ও "'ভ্লূল" এর দর্শন |            |
| উক্ত দর্শন সমূহের কুপ্রভাব                                     |            |
| রিসালাতের ক্ষেত্রে                                             |            |
| কোর'আন ও হাদীসের ক্ষেত্রে                                      |            |
| ইবলিস ও ফির'আউনের ক্ষেত্রে                                     | . ২৯       |
| ইবাদাত ও মুজাহাদাহ্'র ক্ষেত্রে                                 | ७०         |
| পুণ্য ও শাস্তির ক্ষেত্রে                                       |            |
| কারামাতের ক্ষেত্রে                                             |            |
| জা'হির ও বা'তিন শব্দদ্বয়ের আবিষ্কার                           | . 8@       |
| विन्मू धर्म                                                    | . 86       |
| হিন্দু ধর্মের ইবাদাত ও তপস্যা পদ্ধতি                           | . 89       |
| হিন্দু বুযুর্গদের অলৌকিক ক্ষমতা                                | . 8৯       |
| হিন্দু বুযুর্গদের কারামাত                                      |            |
| এ যুগের প্রশাসকবর্গ                                            |            |

| বিষয়ঃ                                               | পৃষ্ঠাঃ          |
|------------------------------------------------------|------------------|
| প্রচলিত ওয়ায মাহফিল                                 |                  |
| প্রচলিত তাবলীগ জামাত                                 | œ                |
| সূচনাঃ                                               | ৫৬               |
| শির্কের প্রকারভেদ                                    | <mark>৫</mark> ৯ |
| বড় শির্ক                                            | <b></b>          |
| বড় শির্কের প্রকারভেদ                                | ৬০               |
| আহ্বানের শির্ক                                       | ৬০               |
| ফরিয়াদের শির্ক                                      | 90               |
| আশ্রয়ের শির্ক                                       | ٩8               |
| আশা ও বাসনার শির্ক                                   | १४               |
| রুকু, সিজ্দাহ্, বিনম্রভাবে দাঁড়ানো বা নামাযের শির্ক | ৭৯               |
| তাওয়াফের শির্ক                                      | ۶۶               |
| তাওবার শির্ক                                         | ४२               |
| জবাইয়ের শির্ক                                       | ৮৩               |
| মানতের শির্ক                                         | ৮৭               |
| আনুগত্যের শির্ক                                      | ৯০               |
| ভালোবাসার শির্ক                                      | >>>              |
| আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালোবাসার নিদর্শন সমূহ              | ১১৩              |
| আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালোবাসার উপায়                     | >>6              |
| আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসা অর্জনের উপায়               | ১১৬              |
| ভয়ের শির্ক                                          | ১২৯              |
| অদৃশ্যের ভয়                                         | ১২৯              |

| বিষয়ঃ                                                      | পৃষ্ঠাঃ   |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| কোন মানুষের ভয়                                             | •         |
| আল্লাহ্'র শাস্তির ভয়                                       |           |
| স্বাভাবিক ভয়                                               | . ১৩৬     |
| আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় পাওয়ার উপায়                          | . ১৩৯     |
| তাওয়াকুল বা ভরসার শির্ক                                    | . \$8\$   |
| তাওয়াকুলের প্রকারভেদ                                       |           |
| সুপারিশের শির্ক                                             | . ১৫১     |
| হিদায়াতের শির্ক                                            |           |
| সাহায্য প্রার্থনার শির্ক                                    |           |
| কবর পূজার শির্ক                                             | . ১৬১     |
| রাসূল 🕮 এর প্রতি সত্যিকার সম্মান                            | . ১৬৪     |
| একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ঘর মসজিদ ছাড়াও অন্য কোন মাযারে     | র         |
| খাদিম হওয়া যায় এমন মনে করার শির্ক                         | . ५११     |
| আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব জায়গায় অথবা সকল মু'মিনের অন্তরে অথব   | <b>বা</b> |
| সকল বস্তুর মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছেন এমন মনে করার শির্ক      | . ১৭৯     |
| একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়াও অন্য কোন নবী-ওলী অথবা অন      | T         |
| কোন পীর-বুযুর্গ সব কিছু শুনতে বা দেখতে পান এমন মনে করা      | র         |
|                                                             | . ১৮৮     |
| একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়াও অন্য কোন গাওস, কুতুব, ওয়াতাদ | ,         |
| আব্দালের এ বিশ্ব পরিচালনায় অথবা উহার কোন কর্মকাণ্ডে হাত আ  |           |
| এমন মনে করার শির্ক                                          | . ১৯০     |
| একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাডাও অন্য কোন ব্যক্তি বা দল কো       | ন         |

| বিষয়ঃ                                                         | পৃষ্ঠাঃ |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| জাতির জন্য জীবন বিধান রচনা করতে পারে এমন মনে করার শির্ক        | ১৯৩     |
| একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়াও অন্য কেউ কাউকে ধনী বা গরিব       |         |
| বানাতে পারে এমন মনে করার শির্ক                                 | ১৯৫     |
| কিয়ামতের দিন কোন নবী-ওলী অথবা কোন পীর-বুযুর্গ কাউকে           | i       |
| আল্লাহ্ তা'আলার কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে এমন মনে        |         |
| করার শির্ক                                                     | ১৯৮     |
| কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত ইচ্ছা ছাড়াও অন্য কোন     | Ϊ       |
| নবী বা ওলী তাঁর হাত থেকে কাউকে ক্ষমা করিয়ে নিতে পারবেন এমন    | İ       |
| মনে করার শির্ক                                                 | ২০১     |
| একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়াও অন্য কোন নবী-ওলী অথবা অন্য       |         |
| কোন পীর-বুযুর্গ গায়েব জানেন এমন মনে করার শির্ক                | २०२     |
| একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়াও অন্য কোন নবী বা ওলী মানব অন্তরের |         |
| কোন লুক্কায়িত কথা জানতে পারে এমন মনে করার শির্ক               | २०१     |
| একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়াও কেউ কাউকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিতে |         |
| পারে এমন মনে করার শির্ক                                        | २०४     |
| আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়াও অন্য কেউ কারোর অন্তরে কোন ধরনের          |         |
| পরিবর্তন ঘটাতে পারে এমন মনে করার শির্ক                         | ২০৯     |
| আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়াও অন্য কারোর ইচ্ছা স্বকীয়ভাবে      | İ       |
| প্রতিফলিত হতে পারে এমন মনে করার শির্ক                          | ২১১     |
| আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়াও কেউ কাউকে সন্তান-সন্ততি দিতে পারে এমন    |         |
| মনে করার শির্ক                                                 | २১२     |
| আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়াও কেউ কাউকে সৃস্থতা দিতে পারে এমন মনে      |         |

| বিষয়ঃ                                                       | পৃষ্ঠাঃ |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| করার শির্ক                                                   | •       |
| একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার তাওফীক ছাড়াও কেউ ইচ্ছে করলেই        |         |
| কোন ভালো কাজ করতে ও কোন খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে           | i       |
| পারে এমন মনে করার শির্ক                                      | २১८     |
| আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়াও কেউ নিজ ইচ্ছায় কারোর কোন লাভ   |         |
| বা ক্ষতি করতে পারে এমন মনে করার শির্ক                        | २১৫     |
| আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়াও কেউ কাউকে জীবন বা মৃত্যু দিতে পারে এমন |         |
| মনে করার শির্ক                                               | २১१     |
| আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়াও কোন নবী বা ওলী সর্বদা জীবিত রয়েছেন    |         |
| এমন মনে করার শির্ক                                           | ২১৮     |

হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের সকলকে শির্ক থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন। আ'মীন সুন্মা আ'মীন।



## প্রিয় বাংলাভাষী ভাইয়েরা!

নির্মল নির্ভেজাল সত্য পেতে হলে তা যথাসাধ্য ও সঠিক পন্থায় অনুসন্ধান করতে হবে। তবে তা পাওয়া সহজ যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তা সহজ করে দেন। নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ "আমি তোমাদের মাঝে এমন দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি যা তোমরা শক্তভাবে ধারণ করে থাকলে কোন দিন পথহারা হবে না। জিনিস দু'টি হলো আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব ও তাঁর নবীর সুনাহ্। (মুওয়াত্তা/মালিক: ১৫৯৪, ১৬২৮, ৩৩৩৮).

অতএব আপনি সর্বদা এ ব্যাপারে যত্নবান হবেন যে- যেন আপনার সকল এবাদত ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার শরীয়ত, রাসূল ﷺ এর সূন্নাহ এবং সাহাবায়ে কিরাম তথা কিয়ামত পর্যন্ত আসা তাঁদের অনুসারীদের তরীকা মতো হয়। আর আমরা ''ইন্শা আল্লাহ'' আপনাকে সেই আলোর পথে পৌঁছাতে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবো। এ কাজে আমাদের উপকরণ হলো বই -পুস্তক, কেসেট এবং দাওয়াতী কাজে নিযুক্ত আলিম সম্প্রদায়।

অতএব হক ও আলোর অনুসন্ধানে উক্ত উপকরন সমূহের কোন কিছুর প্রয়োজন মনে করলে আমাদের সাথে অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। আমরা যথাসাধ্য আপনার সহযোগিতায় যতুবান হবো "ইন্শা আল্লাহ্"।

বাদ্শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র পোঃ বন্ধ নং ২০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯২ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫ কে, কে, এম, সি. হাফ্র আল্-বাতিন ৩২৯৯২

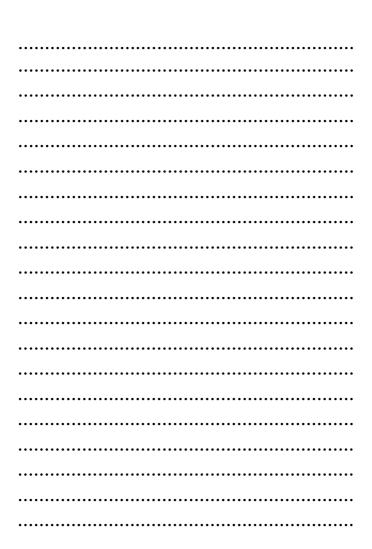

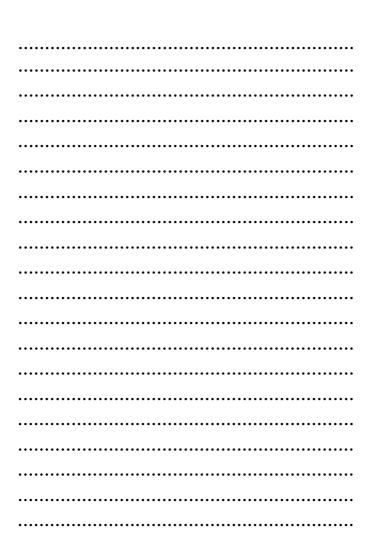

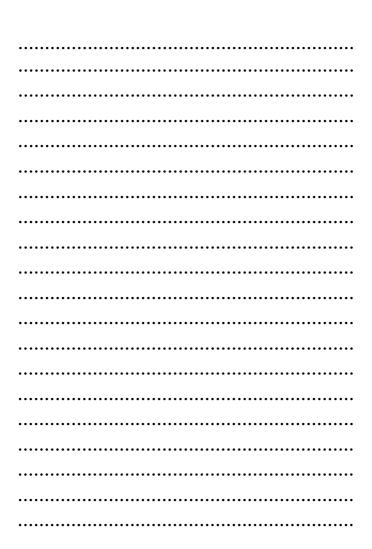